# প্যাপ্তাপুল কুবুর

ক্ষাপ্রথ প্রথমপরত

লেখকঃ

ইমাম ইবনে তাইসিয়্যাহ (রহঃ)

Misconception about islam

زِيَارَةُ الْقُبُورِ وَالاسْتِنْجَادُ بِالْمَقْبُورِ

# যিয়ারাতুল কুবূর

কবর যিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি

पुन १

ইমামূল আনাম মুলাদিদে 'আযম শাইখুল ইসলাম তাকীউদ্দিন আবুল আকাস আহমদ ইবনে তাইমিয়াহ (রহমাতুরাহি 'আলাইহি)

> অনুবাদ ঃ মুহামাদ আবদুর রহমান

# সূচীপত্ৰ

| কবর যিয়ারত সংক্রান্ত প্রশ্লাবলী                                     |
|----------------------------------------------------------------------|
| প্রশ্নাবলীর জওয়াব                                                   |
| শির্ক সম্পর্কে চারি প্রকার ভ্রান্তির সম্ভাবনা এবং তার রদ             |
| আল্লাহর ছাড়া অপর কারো নিকট কিছু চাওয়ার ব্যাখ্যা                    |
| শরীয়ত মৃতাবেক এবং সুন্নাত অনুসারে কবরসমূহের যিয়ারত                 |
| কবরের কাছে গিয়ে হাজত চাওয়ার তিন প্রকরণ                             |
| কবরের অধিবাসী (নবী ওলী) এর নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপনের দুই প্রকরণ        |
| প্রথম প্রকরণ                                                         |
| দিতীয় প্রকরণ                                                        |
| কেউ নাজায়িয় কাজে নয়র মানলে তা পুরা না করণ                         |
| নৃহ ('আ.)-এর কউমের শির্ক এবং তার উৎসমূল                              |
| কোন বুযুর্গ লোকের জীবিতকাল এবং মৃত্যুর পর তার অবস্থার মধ্যে পার্থক্য |
| মৃত ব্যক্তিকে মধ্যস্থ মেনে দু'আ প্রার্থনা                            |
| শির্কের সঙ্গে মিথ্যার অবিচ্ছিন্ন সংযোগ                               |
| বান্দার উপর আল্লাহ্র হক এবং আল্লাহ্র উপর বান্দার হক সংক্রান্ত হাদীস  |
| রসৃল 🕮 এর ইন্তিকালের পর তাঁর ওয়াসীলার অসিদ্ধতা                      |
| আল্লাহর প্রতি পূর্ণ নির্ভরশীলতা এবং তাঁরই নিকট দু'আ প্রার্থনার তাকীদ |
| শির্ক ও অন্যান্য নিষিদ্ধ কাজের প্রতি আকর্ষণ                          |
| শির্ক ও অন্যান্য নিষিদ্ধ কাজে জড়িত হওয়ার দৃ'টি প্রধান কারণঃ        |
| অজ্ঞতা এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ                                         |
| কুতুব, গাউস প্রভৃতি সম্পর্কে জনসাধারণের ভ্রান্ত ধারণা এবং তাঁর নিরসন |
| খিযর ('আ.) জীবিত নেই ঃ ইসলামের আবির্জাবের পূর্বেই মারা গিয়েছেন      |
| রসূলুল্লাহ 🕸 এর প্রতি আনুগত্য ও ভালবাসা                              |

# بِ النَّمَا لَاصَالِ الْحِيْمِ

# যিয়ারাতুল কুবূর বা কবর যিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি

ইমামূল আনাম, মূজাদিদ 'আয়ুম শাইখুল ইসলাম তাকীউদীন আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.) বিদমতে নিম্নলিখিত মাসআলায় ফতোয়া চাওয়া হয়।

# প্রশ্লাবলী

- ১। কতক লোক মাযারে গিয়ে নিজেদের কিছু অর্থ অথবা ঘোড়া, উট (গঙ্গু, বকরী) গ্রভৃতি চতুশদ জন্তু নয়র স্বন্ধপ পেশ করে রোগ নিবারণের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করে। কররের অধিবার্সীকে উদ্দেশ্য করে বলে ঃ ইয়া সাইয়েদী। হে আমার গীর মুর্শেদ। আপনি আমার মদদগার-আমার সাহায্যকারী। অমুক ব্যক্তি আমার উপর যুশ্ম করেছে, অমুক ব্যক্তি আমাকে দুঃখ ও কট্ট দিয়ে চলছে। সে এই বিশ্বাস রাখে যে, কবরের বাসিন্দা তার এবং আল্লাহর মাঝে মধ্যন্থতাকারী।
- ২। কতক লোক মাসজিদ এবং খানকাসমূহে যিন্দা অথবা মৃত পীরের নামে
  নগদ টাকা পরসা, উট (গরু), বকরী এবং (আলোর জন্য) বাতি, তেল, (মোম)
  প্রভৃতি নবর মানুৎ করে আর সেখানে গিরে বলে, যদি আমার রুপ্ন ছেলে বেঁচে
  উঠে তাহলে পীরের নামে অমুক অমুক বন্ধু দেয়া আমার উপর ওয়াজিব হয়ে
  যাবে।
- ৩। কতক লোক নিজেদের শেখ অথবা পীরের নিকট নিজের অভাব অভিযোগ ও দুংখ-দুর্দশার অভিযোগ জানায় এবং দরখান্ত পেশ করে বলে, আমি অমুক বিপদে গ্রেফভার হয়ে অভান্ত চিন্তিত ও উদ্বেপে কাল কাটাছি।

# বিশ্বারাভূল কুব্র বা কবর বিশ্বারভের সঠিক পঞ্জি

- ৪। কতক লোক নিজেদের পীর মুর্শেদের মাযারে চুমা দেয়, তাতে নিজেদের কপাল ও গাল-মুখ ঘষায়, আর কবরে হাত ঘষে নিয়ে মুখমগুলে বুলিয়ে নেয়, এছাড়া এ ধরনের আরও বহু অপকর্ম করে।
- ৫। কতক লোক নিজেদের প্রয়োজন মিটানোর জন্য কোন কোন বুযুর্গ ব্যক্তি অথবা ওলী আউলিয়াকে লক্ষ্য করে বলে পীরজী কেবলা। আপনার বরকতে আমার প্রার্থনা পূর্ণ হোক অথবা এই কথা বলে ঃ আল্পাহ এবং মুর্শিদের বরকতে আমার আরম্ব পুরা হোক!
- ৬। কতক লোক মাহফিল মাজলিসের আয়োজন করে এবং কবরের কাছে গিয়ে স্বীয় মুরশীদের সম্মুখে মাটিতে সিজদায় পড়ে যায়।
- ৭। কতক লোক কুতৃব, গাউস, আবদাল প্রভৃতির প্রতি আস্থা রাখে, তারা মনে করে যে, কতক কতক জায়গায় এরপ বুর্ত্বর্গ ব্যক্তি অবস্থান করেন (আর তার ফলেই দুনিয়া কায়েম রয়েছে, নইলে কবেই তা ধাংস হয়ে যেতা)।

এই ধরনের খেয়ালাত এবং আকীদাহ সম্পর্কে পূর্ণ আলোকপাত করে কুরুআন ও হাদীস মুতাবেক বিস্তারিত ফতওয়া প্রদানে মর্জি হয়।

#### <del>জ</del>ওয়াব

বিসমিল্পা-হির রহমা-নির রহীম।

সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ রাব্যুল আলামীনের জন্য যাঁর অপার অনুথ্রহে আসমানী কিতাব সমূহের অবতরণ সম্ভব হয়েছে এবং নাবী রসুলগণের উত্থান ঘটেছে।

প্রশ্ন হচ্ছে, আল্লাহ নাবী রস্লদেরকৈ কেন প্রেরণ করেছেনঃ কেন কিতাবসমূহ নাবিল করেছেনঃ

উত্তর ঃ এ কাজ তিনি ওধু এজন্যই করেছেন যেন পৃথিবীতে সেই একক আল্লাহ, যাঁর কোন শরীক নেই, একমাত্র তাঁরই ইবাদাত হয়, একমাত্র তিনিই পূজিত হন, একমাত্র তাঁরই দাসত্বরণ করা হয়, একমাত্র তাঁরই কাছে সর্ব ব্যাপারে সাহায্য চাওয়া হয় এবং একমাত্র তাঁরই উপর সর্ববিষয়ে নির্ভর করা হয়

#### বিরারাভুল কুবুর বা কবর বিরারতের সঠিক পদ্ধতি

আর কল্যাণ লাভ এবং অকল্যাণ হতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য একমাত্র তাঁকেই ডাকা হয়। যেমন আল্লাহ স্বয়ং এরশাদ ফরমিয়েছেন ঃ

﴿ تَرْزِيلُ الْكِفَابِ مِنَ اللهِ الْمُزِيزِ الْحَكِيمِ إِلَّا اُوثَنَا إِلَيْكَ الْكِفَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبَدَ اللهُ مُخَلِصًا لَهُ الدِّينَ الْكِلِّهِ الدِّينُ الْحَالِسُ وَالَّذِينَ اتَحْدُوا مِنْ دُودِهِ أَوْلِيَاءَ مَا تَشْدُهُمْ إِلاَّ يُعَرِّيوَا إِلَى اللَّهِ رُقِّلُى إِنَّ اللَّهِ مِحْكُمْ يَسَتُهُمْ فِي مَا لَهُمْ فِيهِ يُحْتَلِفُونَ ﴾ (در: ١-٦)

"এই কিভাব অবন্তীর্ণ হয়েছে প্রবল প্রতাপান্তিত প্রজ্ঞা বিভূষিত আল্লাহ্র নিকট হতে! (হে নাবী মোন্তফা!)" প্রকৃত প্রস্তাবে— যথার্থভাবে এই কিভাব আপনার প্রতি আমিই নাযিল করেছি। সূতরাং আপনি একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করে যান, ভাঁরই দাসত্ব পুরোপুরি বরণ করে নিন, দ্বীনকে একমাত্র ভারই উদ্দেশে খালেস করে নিয়ে হুশিয়ার হয়ে যান, (মনে রাখবেন) খালেস দ্বীন তথা নিক্রন্থ হ্বদয়ের নিবেদন নির্ভেজাল ধর্মকর্মই গৃহীত হয় আল্লাহ্র কাছে। আর (এ কথাও জেনে রাখুন) যে সব লোক আল্লাহ্কে ছেড়ে অপর কাউকে ওলী অভিভাবক রূপে গ্রহণ করে (এবং নিজেদের সেই কর্মের সমর্থনে যুক্তি পেশ করে বলে,) আমরা তো ভাদের পূজা করি না, তবে ভাদের শরণাপন্ন ইই তথু এজন্য যে, তারা সুপারিশ করে আমাদেরকে আল্লাহ্র নিকটবর্তী করে দেবে।" যে বিষয়ে ভারা মতভেদ মতান্তর ঘটাচ্ছে সে বিষয়ে আল্লাহ তাদের মধ্যে সুনিন্চিতভাবে চূড়ান্ত ফায়সালা করে দেবেন। (সূরা যুমার ১-৩)

# ﴿ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِللَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴾ (من : ١٨)

২। (রসূলুলাহ ॐ কে ঘোষণা করতে বলা হয়েছে আপনি আরও জানিয়ে দিন যে,) সিজদার স্থান সমূহ একমাত্র আরাহর জন্যই সুনির্দিষ্ট (আর সিজদা একমাত্র তাঁকেই থাপ্য), অতএব (তোমরা একমাত্র তাঁকেই ডাকবে) আল্লাহর সঙ্গে অপর কাউকেই ডাকবে না। (সুরা জ্বিন ১৮)

#### বিরারাতুল কুবুর বা কবর বিরারতের সঠিক পদ্ধতি

﴿ وَاللَّهُ مَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وَجُوهَكُمْ عِنْدَكُلِّ مِسْتَجِدٍ وَادْعُوهُ مُحّلِصِينَ لَهُ

الدين (اعراف: ٢٩)

(হে রসূল!) আপনি বলে দিন যে, আমার প্রভু পরোয়ার্দিগার আমাকে ইনসাফ করার হুকুম দিচ্ছেন এবং প্রত্যেক সিজদার সময়ে (প্রত্যেক নামাযের ওয়াক্তে) তাঁরই দিকে তোমাদের চেহারা, তোমাদের সময় সন্তাকে একাগ্র করবে এবং তাঁরই জন্য ধীনকে খালেস করে (তাঁরই আনুগত্য পূর্ণভাবে বজায় রেখে) তাঁকে আহবান জানাবে। (সরা আল-আরাফ ২৯)

﴿ قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمَتُمْ مِنْ دُودِهِ فَلاَ يَقِلْكُونَ كَتَشْفَ الِعَشِّرَ عَنِكُمْ وَلاَ تَحْوِيلُا أُوْلِيكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَتِمَعُونَ إِلَى رَبِّهِمْ الْوَسِيلَةَ أَيْهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَجْافُونَ

عَدَائِهُ إِنَّ عَدَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْدُورًا ﴾ (بنى اسرائيل : ٥٦ -٥٧)

(হে রসূলা) আপনি ঐ সমন্ত মুশরিকগণকে বলে দিন যে, আল্লাহকে ছাড়া যাদেরকে ভোমরা (বিপদের কাঞ্ডারী রূপে) ধারণা করে নিয়েছ তাদেরকে ডেকে দেখ, (ভাহলে দেখতে পাবে যে,) ভারা ভোমাদের উপর থেকে কোন বিপদই দূর করতে পারে না, (এমনকি সেই বিপদের) একটু খানি পরিবর্তনও ঘটাতে পারে না। যাদেরকে ভারা ডেকে থাকে তারা তো নিজেরাই তাদের প্রভুর নৈকট্য লাভের 'ওসীলা' খুঁজে বেড়ার যে, কোনটি নিকটতর। আর তারা আ্যাবের ভয়ও পোষণ করে চলে, নিন্দর আপনার প্রভুর আ্যাব হচ্ছে আশংকার বিষয়। (সূরা বনী ইসরাদল ৫৬ ও ৫৭)

সলকে সালিহীনের (ইসলামের প্রথম যুগের বুযুর্গ ব্যক্তিদের) মধ্যে এক দল বলেছেন যে, কতক লোক ঈসা ('আ.), উযায়র এবং ফেরেশতাদেরকে বিপদ-আপদ দূর করার জন্য আহ্বান জানাতেন। তাদের আহ্বান যে ব্যর্থ বিড়মনা তা বুঝিরে দেবার জন্য আল্লাহ বলেছেন ঃ তোমরা যাদের আহ্বান জানাচ্ছ তারাও তো তোমাদের মত আমারই বান্দা। তোমাদেরই মত তারাও আমার রহমাতের প্রত্যাশী এবং আমার শান্তির ভয়ে ভীত। আর আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের জন্য তোমরা যেমন অভিলাধী তারাও সে জন্য তেমনি অভিলাধী।

#### বিয়ারাভুল কুবুর বা কবর বিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি

সূতরাং নাবী এবং কেরেশতাদের আহ্বানকারীদেরই যখন এই অবস্থা, তখন ঐ সমস্ত লোক তো উল্লেখযোগ্য এবং বিবেচ্য হতেই পারে না যারা এমন সব লোকদেরকে আহ্বান জানায় যারা কোন দিক দিয়েই নাবী এবং কেরেশতাদের সমপর্যায়ভূক নয়।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ ফরমিরেছেন ঃ
﴿ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَمَرُوا أَنْ يَتَّخِدُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أُوْلِيَاءً وَكَا أَعْتَدُنَا جَهَيَّمَ
لَلْكُوفِي مِنْ دُونِي أُوْلِيَاءً وَكَا أَعْتَدُنَا جَهَيَّمَ
لَلْكُوفِي مِنْ دُولِي أَوْلِيَاءً وَكَا أَعْتَدُنَا جَهَيَّمَ
لَلْكُوفِي مِنْ يُولِاً ﴾ (عيف : ١٠٢)

কাফিররা কি এই আক্ট্রীদাহ (দৃঢ় মূল) করে নিয়েছে যে আমাকে ছাড়া আমার বান্দাদেরকে নিজেদের ওলী-অভিভাবক বানিয়ে নিতে পারে? (অথচ এ জন্য তাদের কোন সওয়াল-জওয়াবের সম্মুখীন হতে হবে না) বস্তুতঃ আমি কাফিরদের মেহমানদারীর জন্য জাহান্নাম তৈরী করে রেখেছি। (স্বাকাচ্চ ১০২)

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্ৰ বলেছেন,

وَّ لَلْ اَدْعُوا الَّذِينَ زَعَتُمْ مِن دُونِ اللهِ لاَيَتِلْكُونَ مِتَعَالَ دُرَّ وَفِي السَّمَاوَاتِ وَلاَّ فِي الأَرْضِ وَمَالَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَالَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِرِيْوَلاَ تَنفُهُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلاَّ لِمَنْ أَوْنَ لَنْهُ (السَّا : ٢٢-٢٢)

আপনি (হে রসূল!) মুশরিকদের বলে দিন ঃ যাদেরকে তোমরা আল্লাহ ছাড়া অভাব দূরকারী ও বিপত্রাণ মনে করে থাক, তাদের ডাক দিয়ে দেখ, দেখতে পাবে যে তারা আসমান এবং যমীনে অণু পরিমাণ ক্ষমতাও রাখে না, আল্লাহ্র সঙ্গে এই ব্যাপারে তারা কোন শরীকও নয়, তাদের মধ্যে কেউ আল্লাহ্র সহায়তাকারীও নয়। আর আল্লাহ্র নিকট কোন শাফাআতই কাজে আসবে না কিন্তু সেই ব্যক্তির শাফাআত ছাড়া আল্লাহ যাকে অনুমতি প্রদান করবেন।

(সূরা সাবা ২২)

্র এখানে সৃষ্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ যে কোন সৃষ্ট বস্তু, এমন কি ফেরেশ্তা এবং নাবী রসূলদের মধ্যেও যাদেরকে আহবান জানান হয় তাদের মধ্যে কারোরই আল্লাহ্র আসমান-যমীনের বাদশাহীতে অণু-প্রমাণু বরাবর

#### বিয়ারাভুল কুবুর বা কবর বিয়ারভের সঠিক পদ্ধতি

কোন শক্তি নেই। তার সার্বভৌম রাজত্বে কেউ কোন শরীক বা অংশীদারও নেই। বরং একমাত্র সেই শাশ্বত সত্য-চিরন্তন আল্লাহ্ই কারোর কোন অংশীদারত্ব ছাড়াই সার্বভৌম ও সর্বশক্তিধর অধিপতি, সর্ব বস্তুর উপর তাঁরই অপ্রতিহত ক্ষমতা বিরাজমান, ব্যবস্থাপনার মাঝেও তাঁর কোন সাহায্যকারী নেই, কারো কোনরূপ সহায়তার তিনি মোটেই মুখাপেন্সী নন। বাদশাদের রাজত্ব পরিচালনা এবং শাসন ও বিচারের ব্যবস্থাপনায় যেমন সাহায্যকারী ও সহযোগীর প্রয়োজন হয় আল্লাহ্র বেলায় তা মোটেই প্রযোজ্য নয়। বস্তুতঃ আল্লাহ্র সম্ভূষ্টি এবং অনুমৃতি ব্যতিরেকে তাঁর নিকট সুপারিশ জ্ঞাপনেরও সাধ্য কারও নেই।

এভাবে এর ছারা শির্কের যত রকম প্রকরণ থাকতে পারে সমস্তই নিষিদ্ধ ও রহিত হয়ে যাচ্ছে।

#### শির্ক সম্পর্কে চার প্রকার ভ্রান্তির সম্ভাবনা এবং তার রদ

চারটি উপায়ে শির্কের ন্যায় গুরুতর পাপাচার ঘটতে পারে। প্রথম-আল্লাহ্কে ছাড়া অন্য যাকেই ডাকা হবে, তার সম্বন্ধে এই ধারণা পোষণ করা হবে যে, সে মালিক অর্থাৎ তার কিছু করার পূর্ণ অধিকার আছে; দ্বিতীয়- সে মালিক নয়, তবে মালিকিয়তে শরীক আছে, সূতরাং কিছু করার আংশিক অধিকার রয়েছে; তৃতীয়ত- সে পূর্ণ অথবা আংশিক মালিক নয়, তবে সহায়তাকারী, চতুর্থত- তিনটির একটিও নয়, তার ভূমিকা হক্ষে প্রার্থনাকারীর, যাঞ্জাকারীর।

এ সম্পর্কে প্রথম বক্তব্য এই মে, প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রকরণের নিষিদ্ধতা সন্দেহতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত। কারণ এক আল্পাহ ছাড়া কেউ পূর্ব মালিক নন, মালিকুল মূল্ক তিনিই, সার্বভৌম অধিকার একমারা তাঁরই জন্য নির্দিষ্ট, তাঁর সার্বভৌম অধিকারেও কারও শরীকানা বা অংশ নেই, তাঁর কার্বে সহায়তাকারী ও সহযোগীও কেউ নেই। বাকী রইল চতুর্ধ প্রকরণের নির্ক অর্থাৎ তাঁর নিকট সুপারিশের উদ্দেশে কোন প্রার্থনা জ্ঞাপন করা, কিছু যাঞ্চা করা। আল্লাহ্র অনুমতি ছাড়া এই সুপারিশ এবং প্রার্থনা জ্ঞাপন সম্বব নয়, সিদ্ধও নয়। কারণ সুপারিশের চাবিকাঠি তাঁরই হস্তে নাস্ত। নিয়্লাধৃত আয়াতসমূহ পাঠ করলেই এ কথা পরিকার হয়ে উঠবে ঃ

#### বিয়ারাতৃল কুবুর বা কবর বিরারতের সঠিক পদ্ধতি

# ﴿ مِنْ ذَا الَّذِي يَسْتَفَعُ عِنْدُهُ إِلاَّ بِإِدْبِهِ ﴾ (بغرة: ٢٥٥)

। আল্লাহ্র দরবারে তার বিনা ছকুমে সুপারিশ করতে পারে এমন কে
 আছে? (সুরা আল-বাকারাহ ২৫৫)

﴿ وَكُمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لاَ تَعْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيِّنًا إِلاَّ مِنْ بَعْدِ أَنْ مَأْذُنَ اللّ

لْمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَ ﴾ (النحم: ٢٦)

২। আসমানে কতই না ফেরেশতা রয়েছে বিভূ যতক্ষণ পর্যন্ত না অনুমতি এবং সম্মতি মিলবে ততক্ষণ পর্যন্ত কারও জন্য তাদের সুপারিশ কিছুমাত্রও উপকারে আসবে না (বস্তুতঃ তারা অনুমতি ও সম্মতি ব্যতিরেকে সুপারিশই জানাতে সক্ষম হবে না)। (সুরা আন নাজম ২৬)

وَالْمُ التَّمْنُوا مِنْ دُونِ اللهِ شَفَاءَ قُلْ أُولَوَكَالوا لاَيْمَلِكُونَ شَيْمًا وَلاَيْعَقِلُونَ قُلْ للهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًاللهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض (دم: ٢٠-٢٠)

৩। তারা কি আল্লাহ্কে ছাড়া অপর কডককে সুপারিশকারী ধরে নিয়েছে? (হে রসূল!) আপনি বলে দিন ঃ যে অবস্থায় কোন কিছুর উপর তাদের কোন অধিকার না থাকে এবং যদিও তাদের বিবেক বৃদ্ধি বলে কিছু না থাকে সে অবস্থাতেও তোমরা তাদেরকে তোমাদের শাক্ষাআতকারী তথা কল্যাণ করার অধিকারী বলে বিশ্বাস রাখবে? বলে দিন ঃ সকল প্রকারে সমন্ত শাক্ষাআত সুফারিশের একমাত্র মালিক হচ্ছেন আল্লাহ, আসমান এবং যমীনের রাজত্ব একমাত্র অধিকারভুক্ত, অতঃপর তোমাদের সকলের ফিরে যেতে হবে তাঁরই সকাশে। (সুরা আয়্-যুমার ৪৩ ও ৪৪)

﴿ اللهُ الَّذِي حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضُ وَمَا يَسْهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ استَعَى عَلَى الْهُرْشَ مَا لَكُمْ مِنْ دُودِهِ مِن ولى وَكَ الشَّفِيعِ أَفَلَ تَسَدَّكُرُونَ ﴾ (السعده: ٤)

আল্লাহ তো তিনিই যিনি আসমানসমূহ ও যমীন এবং এর মাঝে কিছু আছে সমস্তই ছয় দিনে সৃজন করেছেন, অতঃপর তিনি আরশের উপর আসন এহণ করেছেন, িটি ভিন্ন তোমাদের কোন ওলী অভিভাবকও নেই- কোন

#### বিয়ারাতৃল কুব্র বা কবর বিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি

সুপারিশকারীও নেই। এরপরেও কি তোমরা চিন্তা-ভাবনা করবে নাঃ এর থেকে উপদেশ গ্রহণ করবে নাঃ (সূরা আস-সিজ্লা ৪)

﴿ وَٱلْخِيرَ بِهِ الَّذِينَ يَحَافُونَ أَنْ يُعَشَرُوا إِلَى رَبِهِمْ آيَسَ لَهُمْ مِنْ دُودِهِ وَلَيُّ وَلاَ شَفِيعٌ لَمُهُمْ يَكُفُونَ﴾ (النعام ٥٠)

৫। (হে রসূল!) আপনি কুরআনের মাধ্যমে ঐ সব লোকদের ভয় প্রদর্শন করতে থাকুন যারা এই কথায় ভয় রাখে যে, ক্বিয়ামাত দিবসে তাদেরকে স্বীয় প্রভুর সামনে সমাবিষ্ট করা হবে এমন অবস্থায় যে, তাদের সাহায্য করার জন্য না থাকবে কোন ওলী-অভিভাবক, না থাকবে কোন সুপারিশকারী; হয়ত এই ভয় প্রদর্শনের ফলে তারা হয়ে যাবে সংযমশীল-পরহেযগার। (সূরা আল-আন'আম ৫১)

﴿ مَا كَانَ لِشَشَرِ أَنْ يُوْتِيَهُ اللهُ الكِجَابَ وَالْحُكُمُ وَالثَّيْوَةُ ثَمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادَا لِى مِنْ أُدُونِ اللهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبِّلِيِّنَ بِمَا كُشُمْ تَعَلَّمُونَ الكِجَابَ وَبِمَا كُشُمْ تَندُرُسُونَ لاَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَشْخِدُوا الْمَلائِكُمَةُ وَالشِّيِّنَ أَرْبَاكِا لَيَالْمُرُكُمْ بِاللَّكُمْرِ بَعْدَ لِوْ أَثْمُ مُسْتِلْمُونَ ﴾ (ل عسوان:

(A.-V9

৬। কোন মানুষের পক্ষেই এটা শোভনীয় নয় যে, আল্লাহ তাকে প্রদান করেন আসমানী বিতাব, (ক্রুটিমুক্ত ও ধীরস্থির) জ্ঞান বৃদ্ধি এবং পরগম্বরী, অতঃপর সে লোকদের বলে ঃ "তোমরা আল্লাহ্কে ছেড়ে আমারই বান্দা হয়ে যাও।" বরং (যে ব্যক্তি এই মহা অবদান লাভ করবে) সে তো বদবে তোমরা হয়ে যাও আল্লাহ্ওয়ালা, কেননা তোমরা অপর লোকদেরকে আল্লাহ্ওয়ালা, কেননা তোমরা অপর লোকদেরকে আল্লাহ্র কিতাব পড়িয়ে থাক এবং নিজেরাও পড়ে থাক। আর সে তোমাদেরকে কখনই এ কথা বলবে না যে, ফেরেশতা এবং পয়গম্বরেদেরকে বব তথা প্রভু বলে স্বীকার করে নাও। তোমরা মুসলিম হওয়ার পরেও কি সে তোমাদেরকে (এরপ) কৃষ্ণরী করতে বলতে পারের (সুরা আলু ইমরান ৭৮-৮০)

এই শেষোক্ত আয়াতে দেখা যাছে, যারা ফেরেশতা এবং নাবী রসূলদেরকে রব বা প্রভু রূপে গ্রহণ করে, তাদেরকে কুরআন মাজীদে কাফির বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং ঐরূপ গ্রহণ করার কাজকে কুফরী বলা হয়েছে। নাবী ও

#### বিয়ারাতুল কুবুর বা কবর বিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি

ফেরেশতাদেরকে যারা রব ভাবে তাদের সম্বন্ধেই যখন এরূপ কঠোর ব্যবস্থা ও হুশিয়ারী, তখন ওলী আউলিয়া, শেখ মাশায়েখদের যারা প্রভুর আসনে বসায় তাদের কি অবস্থা হবে তা সহজেই অনুমেয়। (তারা কাফির না হয়ে যায় কোথায়?)

# আল্লাহ ছাড়া অপর কারোর নিকট কিছু চাওয়ার ব্যাখ্যা

তা করেক প্রকার হতে পারে, যেমন ঃ

১। যে বন্ধু চাওয়া হয় বা যে বিষয়ে প্রার্থনা জানানো হয় তার প্রকরণ যদি এমন হয় য়ে, আল্লাহ ছাড়া আর কারোর পক্ষেই তা প্রণ করা সম্ভব নয়- তাহলে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর নিকট ঐরূপ চাওয়া বা প্রার্থনা জানানো কিছুতেই সিদ্ধ হবে না। তা হবে সুম্পষ্ট শির্কের পর্যায়ভত। বিষয়টি দৃষ্টাত ছারা বুঝানো হচ্ছে।

রুণু ব্যক্তি অথবা ব্যাধিগ্রন্ত চতুস্পদ জন্তুর রোগমুক্তির আবেদন, অজানিত উপায়ে ঋণমুক্তির প্রার্থনা, বিপদাপদ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা, শত্রুকে পরাভূত করার জন্য সাহায্য কামনা, নফ্সের হিদায়াত, অপরাধের মার্জনা, পাপের ক্ষালন এবং বেহেশত লাভের আকাজ্জা জ্ঞাপন, দোযখের আগুনের শান্তি থেকে নিষ্কৃতি লাভের বাসনা, ইলম ও কুরআনের শিক্ষা লাভের আকাক্ষা, অন্তরের বিশোধন, আত্মার শুদ্ধি, চরিত্রের উনুয়ন প্রভৃতির জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর নিকটেই দরখান্ত পেশ করা জায়িয় নয়। এ কাজ কোন প্রকারে কোন ওজুহাতেই সিদ্ধ নয়। কোন ফেরেশতা, কোন নাবী, কোন ওলী, কোন শাইখ, কোন পীর-জীবিত হোক অথরা মৃত, কারোর নিকট এ কথা বলা চলবে না যে, আমার গুনাহসমূহ মাফ করে দিন, আমার পরিবার পরিজনকে সুস্থ রাখুন ও নিরাপত্তা দান করুন, আমার অমুক জানোয়ারটিকে রোগ মুক্ত করুন- এই ধরনের অথবা এরূপ যে কোন প্রার্থনা জ্ঞাপন কড়াকড়িভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। জেনে রাখা উচিত, যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ্র সৃষ্ট কারো নিকট এরূপ প্রার্থনা জানায় তাহলে সে নিশ্চিতরূপে আল্লাহর সঙ্গে শির্ক করে বসে। ফেরেশতা বা নাবীদের পূজা করা, মূর্তি পূজা করা, ঈসা ('আ.) এবং তার মা মারঈয়াম ('আ.)-এর পূজা করা, আলিম উলামা, ওলী আউলিয়া, শাইখ মাশায়েখ প্রভৃতিকে আল্লাহর স্থলে রব বানিয়ে নেয়া সবই একই শির্কের বিভিন্ন পর্যায়ভুক্ত।

#### বিশ্বারাতুল কুবুর বা কবর বিশ্বারতের সঠিক পদ্ধতি

এই প্রসঙ্গে নিম্নোধৃত আয়াতগুলো লক্ষ্যযোগ্য ঃ

১। এবং যখন ঙ্গিসা ('আ.)-কে লক্ষ্য করে। আল্লাহ তা'আলা বললেন, হে ঈসা ইবনে মারন্টরাম! তুমি কি লোকদেরকে এই কথা বলেছিলে যে, তোমরা আল্লাহকে ছাড়া আমাকে এবং আমার মাকে অতিরিক্ত উপাস্য প্রভুব্ধপে গ্রহণ কর-দুই মা'বুদ বলে মেনে নাওঃ (সুরা আল-মায়িদাহ ১১৬)

২। ঐ সমস্ত লোকেরা আল্লাহ্কে ছাড়া তাদের আলিম-উলামা ও পীর-দরবেশ, যাজক মোহস্তদেরকে আর মারঈরামের পুত্র ঈসাকে (অতিরিক্ত) প্রভূ-পরোয়ারদিগার বানিয়ে নিয়েছে অথচ প্রকৃত কথা এই যে, তাদেরকে তথু এই নির্দেশই দেয়া হয়েছিল যে, এক ও একক মা'বুদেরই ইবাদাত করে চলবে (অন্য আর কাউকে আরাধ্য-উপাস্য ধরবে না)। তিনি অর্থাৎ সেই একক প্রভূ পরোয়ারদিগার ছাড়া অন্য কোন উপাস্য প্রভূ নেই; তিনি তাদের শির্ক থেকে মুক্ত পাক পবিত্র। (সুরা আত-তাওবাহ্ ৩১)

ষিতীয়তঃ এমন কোন বিষয় বা বস্তু যদি চাওগ্না হয় যার উপর মানুষের কিছু ক্ষমতা রয়েছে, তা হলে সেই অবস্থায় উক্ত বিষয় বস্তু চাওয়া জায়িয আছে। কিন্তু কোন কোন অবস্থায় এই ধরনের চাওয়া থেকেও বিরত করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা রসপুল্লাহ 🎎 কে লক্ষা করে বলেন.

"(হে রসূপ।) যখন আপনি উদ্বেগ-দুন্দিন্তা থেকে কিছুটা মুক্ত হবেন অথবা আপনাকে সত্য প্রচারের যে বিরাট দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তার থেকে যখন কিছুটা ফারেগ হবেন, তখন আপনি সবদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আপনার প্রভূ পরোয়ার্দিগারের প্রতি সমগ্র হৃদয় মন দিয়ে ঝুঁকে পড়বেন, একমাত্র তাঁরই দিকে একাগ্রচিত হবেন।"(সুরা ইনশিরাহ ৭ ও ৮)

### বিশ্বারাতৃল কুৰুর বা কবর বিশ্বারতের সঠিক পদ্ধতি

রস্লুক্লাহ 🕮 'আবদুক্লাহ্ ইবনে আববাস (রাযি.)-কে ওসীয়ত করেছেন এভাবে ঃ

(٢) أذا سالت فاسئل الله واذا استعنت فاستعن بالله.

২। তোমাকে যদি কিছু চাইতেই হয়, তাহলে চাইবে একমাত্র আল্লাহ্রই নিকটে, আর যদি কারোর সাহায়্য কামনা করতে হয় তাহলে সাহায়্য কামনা করবে একমাত্র আল্লাহ্র নিকটেই, অপর কারো নিকট নয়।

রস্পুলাহ 🎉 সহাবীদের মধ্যে একদল অর্থাৎ অনেককে এই নসীহাত করেছেন ঃ কোন মানুষের নিকটেই কোন সওয়াল করবে না। যার ফলে তারা তাদের সমগ্র জীবনে কোন ব্যক্তির নিকটেই কিছু চান নাই- এমনকি অশ্বপৃঠে আরোহীদের মধ্যে কারোর হাত থেকে চাবুক নিচে পড়ে গেলেও কাউকে বলতেন না যে, আমার পড়ে-যাওয়া চাবুকটা তুলে দাও, বরং তিনি স্বয়ং ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে তা তুলে নিতেন।

বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে আছে রসূলুল্লাহ 🎉 বলেছেন,

(٣) يدخل الجنة من امتى سبعون الفابغيير حساب، وهم الذين
 لايستوقون ولايكتون ولايتطيرون وعلى ربهم يتوكلون

৩। "আমার উত্থাতের মধ্যে ৭০ হাজার লোক বিনা হিসেবে বেহেশতে প্রবেশ করবে- তাদের আলামত হচ্ছে এই যে, তারা ঝাড়-ফুঁক করে না, দাগ দেয় না এবং শুভ-অভত সময় ক্ষণের সংকার মানে না, তারা সর্ব ব্যাপারে আল্লাহ্র উপরেই নির্ভর করে।" (ইসভিসকার অর্থ ঝাড়-ফুঁক কামনা করা এবং তা হচ্ছে এক প্রকার দু'আ)

এ সত্ত্বেও আবার রস্লুল্লাহ 🎉 থেকে এমন রিওয়ায়াতও এসেছে যাতে বলা হয়েছে

مامن رجل يدعوله اخوه بظهر الغيب دعوة الا وكل الله بهما ملكا كلما دعى لا خيه دعوة قال الملك ولك مثل ذلك-

"যে ব্যক্তি তার ভাই এর অনুপস্থিতিতে তার জন্য দু"আ প্রার্থনা করে, তখন আল্লাহ তা'আলা একজন ফেরেশতাকে তথায় নিয়োজিত রাখেন। যখনই সে

#### বিয়ারাতুল কুবুর বা কবর বিয়ারভের সঠিক পদ্ধতি

তার ভাই এর জন্য দু'আ করে তখনই সেই ফেরেশতা বলেন, "আপনার জন্য এক্রপ হোক।"

তিনি আরও বলেছেন, "অনুপস্থিত এক ব্যক্তির জন্য অনুপস্থিত অন্য ব্যক্তির দু'আ গৃহীত হয়ে থাকে।"

এই ভিত্তিতেই রস্পুরাহ 🌉 তার উন্মাতকে তাঁর প্রতি দর্মদ এবং তাঁর জন্য ওয়াসিলা কামনা করতে ভ্কুম প্রদান করেছেন; যারা এরপ করবে তাদের জন্য তিনি প্রভূত পুরস্কারের তভ সংবাদ তদিরেছেন। হাদীসে আছে রস্পুরাহ 🎉 বলেছেন,

اذا سمعتم الموذن فقو لوا مثل ما يقولُ ثم صلوا على فان من صلى على مرة صلى الله عليه عشرا ثم اسآلوا الله لى الوسلة فانها درجة فى الجنة - لا ينبغى ان تكون الا لعبد من عباد الله وارجوا ان اكن ذالك العبد - فمن سال الله لى الوسبلة حلت له شفاعتى يوم القيامة.

"যখন মুয়ায্যিন আযান উচ্চারণ করতে থাকে তখনি মুয়ায্যিন যা বলে তোমরা তাই বলে চলনে, তারপর আমার প্রতি দর্মদ পাঠ করবে, আল্লাহ তার প্রতি দশ বার দর্মদ (শান্তি) পাঠান, তারপর ঐ আযানের শ্রোতারা আমার জন্য ওয়াসীলা কামনা করবে আর ওয়াসীলা হচ্ছে বেহেশতের একটি সৃউচ্চ ও মর্যাদায় পরিপূর্ণ স্থান। তা আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে একটি মাত্র বান্দাই লাভ করবে, আমি আশা রাখি যে, আমিই হব সেই বান্দা। অতএব যে ব্যক্তি আমার জন্য সেই ওয়াসীলার প্রার্থনা জানাবে, ক্রিয়ামাত দিবসে সিদ্ধ হয়ে যাবে তার জন্য আমার শাহ্দা আত অর্থাৎ সে হবে আমার শাহ্দা আত লাভের হকদার।"

নিজের চাইতে ছোট এবং নিজের চাইতে বড় উভরের প্রতি দৃ আর আবেদন জানান শরীয়তে সিদ্ধ। যেমন আমরা দেখতে পাই, রস্লুরাহ 🎉 উমরার দিবসে বিদায় তাওয়ান্দের সময় ওমার (রাযি.) কে বলেছেন

لا تنسنا من دعائك يا اخي.

"ভাতঃ! তোমার দু'আয় আমাদের ভুলে যেও না, অর্থাৎ আমার কথাও স্বরণ রেখো।"

#### বিরারাতুল কুবুর বা কবর বিরারতের সঠিক পদ্ধতি

অবশ্য এর ভিতরে আমাদেরই কল্যাণ নিহিত রয়েছে। কেননা রস্কুলল্লাহ 
্রি এর এরশাদ যে, আমার প্রতি দরদ পড় এবং আমার জন্য ওয়াদিলা চাও 
এবং সঙ্গে এই কথা বলা যে, আমার প্রতি একবার যে দরদ পাঠ করে, 
তার জন্য আল্লাহ তা আলা দশবার শান্তি প্রেরণ করেন এবং তিনি এই বলেন যে, 
যে ব্যক্তি আমার জন্য ওয়াদিলা চাইবে সে আমার শাফাআত লাভের হকদার 
হয়ে যাবে-এর থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে যে, এই চাওয়া প্রকৃত প্রস্তাবে 
নিজেদের কল্যাণের জন্যই চাওয়া। আর এই দুই চাওয়ার মধ্যে রয়েছে সুস্পষ্ট 
পার্থক্য অর্থাৎ অন্য কারো জন্য আল্লাহর কাছে কিছু চাওয়া আর নিজের ব্যক্তিগত 
কল্যাণের জন্য আল্লাহর কাছে চাওয়ার মধ্যে নিক্রেই সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

১। সহীহ বৃখারীতে আছে, উয়াইস কারণী (রহ.)-এর উল্লেখ প্রসঙ্গে রস্লুৱাহ 🎉 উমার (রাযি.)-কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন ঃ

ان استطعت ان يستغفرلك فافعل.

"যদি সম্ভব হয় তাহলে তোমার নিজের জন্য তার দ্বারা দু'আয়ে মাগফিরাত করাবে।"

- ২। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের হাদীসে আছে, আবৃ বাক্র (রাযি.)
  এবং উমার (রাযি.)-এর মধ্যে কোন এক ব্যাপারে মতবিরোধ এবং তর্কবিতর্ক
  হয়ে যায়। আবৃ বাক্র অবশেষে বলেন, আমার জন্য মার্জনা ভিক্ষা করুন। অবশ্য
  অন্য রিওয়ায়াতে এ কথাও এসেছে যে, উক্ত ব্যাপারে আবৃ বাক্র (রাযি.) 'উমার
  (রাযি.)-এর প্রতি নারায (অসম্ভুষ্ট) হয়ে যান।
- ৩। এ কথা প্রমাণ সিদ্ধ যে, কতক লোক রস্লুল্লাহে ﷺ কে দু'আ পড়ে তাদেরকে ঝাড়ফুঁক করতে বলতেন এবং তিনি তাদের (অনুরোধ রক্ষার্থে) ঝাড়ফুঁক করতেন।
- ৪। সহীহ বৃখারী ও সহীহ মুসলিমে এ কথাও পাওয়া যায় য়ে, অনাবৃষ্টির জন্য (মানুষের দুঃখ-কষ্ট লাঘবের উদ্দেশে) রস্পুল্লাহ ﷺ এর নিকট ইসতিস্কার অর্থাৎ বৃষ্টি বর্ষপের দু'আর আবেদন জানানো হয়। ফলে তিনি দু'আ করেন এবং বর্ষণ হয়।

# যিয়ারাতুল কুবুর বা কবর বিয়ারতের সঠিক গছতি

৫। সহীহ বৃখারী এবং সহীর্হ মুসলিমে আরও বর্ণিত হয়েছে যে, রস্পুল্নাহ ্র্র্ব্ব এর ইন্তিকালের পর 'উমার (রাযি.) আব্বাস (রাযি.)-এর ইমামতিতে ইসতিষ্কার নামায পড়েন। এই উপলক্ষে তিনি আল্লাহকে লক্ষ্য করে বলেন,

اللهم انا كنا اذا اجد بنا نتوسل بنبينا فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبيانا فاسقنا، فسقوا-

"প্রভূ হে! রস্পুরাহ ॐ এর যামানায় আমরা নাবী ॐ কে ওয়াসীলা ধরে পানি বর্ষপের জন্য তোমার কাছে প্রার্থনা জানাতাম, ফলে আমাদের জন্য তুমি পানি বর্ষণ করতে, এখন আমরা ডোমার রস্প ॐ এর চাচাকে ওয়াসীলা ধরে দু'আ করছি, তুমি আমাদের প্রতি রহমাতের পানি বর্ষণ কর।" ফলে পানি বর্ষিত হয়েছে।

৬। একবার এক বেদুঈন জান ও মালের ক্ষয় ক্ষতি এবং পরিবার পরিজনের অনাহার এবং অন্যান্য বিপদাপদের অভিযোগ করে যখন রসূলুত্তাহ ॐ এর বিদমতে আরম করলো, হে আল্লাহ্র রসূল! আমাদের জন্য দু'আ করুন; তারপর বললো-

فانانستشفع بالله عليك وبك على الله-

"আমরা আপনার কাছে আল্লাহ তা'লাকে সুপারিশকারী রূপে উপস্থাপিত করছি আর আল্লাহ্র কাছে আপনাকে সুপারিশকারী রূপে পেশ করছি।"

বেদুঈনের মুখে এ কথা তনার পর রস্লুল্লাহ 🕸 এর চেহারা মুবারকে বিরক্তি ও ক্রোধের চিহ্ন ফুটে উঠল। তিনি একক আল্লাহ্র মহত্ব ও বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা করে বেদুঈনকে বললেন,

ويحد، أن الله لا يستشفع به على احد من خلقه شأن الله اعظم من ذالك-"আল্লাহ তোমার ভাল করুন। আল্লাহ তা আলাকে তার কোন সৃষ্ট জীবের

"আল্লাহ তোমার ভাল করুন। আল্লাহ তা'আলাকে তার কোন সৃষ্ট জাবের কাছে সুপারিশকারী রূপে উপস্থাপন করা যেতে পারে না, আল্লাহ্র শান—আল্লাহ্র মর্যাদা এর অনেক অনেক উর্ধে।"

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, রসূলুল্লাহ 🍇 এর কাছে আল্লাহ্কে সুপারিশকারী রূপে উপস্থাপনকে রসূলুল্লাহ 🍇 বিরক্তি ও ক্রোধের সঙ্গে নাকচ করে দিলেন

#### বিরারাভূল কুবুর বা কবর বিরারতের সঠিক পদ্ধতি

এবং তা সিদ্ধ নয় বলে সাব্যস্ত করলেন, কেননা এটা আল্লাহ্র মর্যাদার পক্ষে অবমাননাকর। কিন্তু রস্পুল্লাহ ্র্য্ম কে আল্লাহ্র কাছে সুপারিশকারীরূপে পেশ করার কাজকে বহাল রাখলেন এবং সিদ্ধ বলে মেনে নিলেন। এর কারণ এই যে, বান্দা তার প্রভুর নিকট প্রার্থনা জানায় এবং সুপারিশ মঞ্জুর করার যিনি কর্তা সুপারিশকারী তাঁর নিকট সুপারিশ জ্ঞাপন করে। প্রভু পরোয়ারদিগার কখনও বান্দার নিকট কিছু সওয়াল করেন না, তার কাছে সুপারিশও করেন না, করতে পারেন না।

# শরীআত মুতাবেক এবং সুন্নাত অনুসারে কবর সমূহের যিয়ারত

কবর যিয়ারতের সূন্নাহ-সম্মত পদ্ধতি এই যে, যিয়ারতকারী কবরের বাসিন্দার প্রতি সালাম জানাবে এবং তার জন্য ঠিক সেভাবে আল্লাহ্র নিকট দু'আ করবে যেভাবে জানাযার জন্য দু'আ পড়া হয়। রসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে এরূপ শিক্ষাই দিয়ে গিয়েছেন। তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বলেছেন, যখন কবরসমূহ যিয়ারত করবে তখন এই কথাগুলো বলবে,

السلام عليكم يااهل ديار من المومنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون -يرحم الله المستقدمين منا والمستاخرين، لسال الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم-

উচ্চারণ ঃ আস্সালামু আলাইকুম আহলাদ দিয়ারি মিনাল মু'মিনীনা ওয়া ইয়া ইনশা আলাছ বিকুম লাহিকুন। ইয়ার হামুল্লাছল মুস্ভাকদেমীনা মিয়া ওয়াল মুস্তাবেরীন, নাস্ আলুল্লাহা লানা ওয়া লাকুমুল আফীয়াতা, আলাছমা লাতাহ্রিমনা দআজরাহ্ম ওয়া লা তাফতিনা বা'দাছম।

"হে মুমিন ও মুসলিমদের বস্তির (অর্থাৎ কবরের) অধিবাসীবৃন্দ। আপনাদের প্রতি সালাম (আল্লাহ্র তরক থেকে আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক!) আমরা ইনশা আল্লাহ আপনাদের সঙ্গে মিলিত হবো। আমাদের পূর্বে যারা গত হয়েছেন তাদের প্রতি এবং পরবর্তীদের প্রতি আল্লাহ রহমাত করুন।

# বিয়ারাতুল কুবুর বা কবর বিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি

আমরা আমাদের জন্য এবং আপনাদের জন্য নিরাপত্তা ও শান্তির প্রার্থনা জানাই। হে আল্লাহ! আমাদেরকে তাদের পুরস্কার থেকে বঞ্চিত করো না এবং তাদের পর আমাদেরকে বিপদাপদে নিক্ষেপ করো না।"

রসুলুল্লাহ 🏙 বলেছেন ঃ

ما من رجل يمريقبر رجل كان يعرفه فى الدنيا فيسلم عليه الا ردالله روحه حتى يرد عليه السلام-

"যখন কোন ব্যক্তি এমন কোন কবরের পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করে যার বাসিন্দা দুনিয়ায় ছিল তার নিকট পরিচিত, তাকে সে সালাম জানালে আল্লাহ তা'আলা তার রুহকে তার দিকে ফিরিয়ে দেন ফলে সে উক্ত সালামের জ্বওয়াব প্রদান করে।"

মৃত ব্যক্তির জন্য জীবিত ব্যক্তির দু'আর সওয়াব ঠিক সেরূপ, যেরূপ তার জানাযা পড়ার সওয়াব। এজন্যই মুনাফিকদের জন্য দু'আ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করে দেয়া হয়েছে ঃ আল্লাহ বলেন ঃ

"তাদের (অর্থাৎ মুনাফিকদের) মধ্যে কেউ মারা গেলে তাদের জন্য কখনো (রহমাতের) দু'আ করবে না; আর তাদের কবরের কাছে গিয়েও দাঁড়াবে না।" (সূরা আত-তাওবাই ৮৪)

মৃত ব্যক্তির নিকট জীবিত ব্যক্তির কোন প্রয়োজন মিটানোর আকাজ্ফা জ্ঞাপন করতে এবং তাকে ওরাসীলারূপে পেশ করতে অনুমতি দেয়া হয়নি।

বরং জীবিত ব্যক্তিকে হকুম করা হয়েছে ঃ সে যেন মৃত ব্যক্তির কল্যাণার্থে চেটা চালায়; তার জানাযার নামাযে অংশ গ্রহণ করে, তার মাগন্ধিরাতের জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ প্রার্থনা করে। কেননা (মুমিন) মৃত ব্যক্তির জন্য (মুমিন) জীবিত ব্যক্তির দু'আ একদিকে যেমন মৃত ব্যক্তির জন্য রহমাত নাযিলের কারণ হয়, তেমনি সেই ব্যক্তিও সওয়াব ও পুরস্কারের হকদার হয়ে যায়।

সহীহ বুখারীতে রসূলুল্লাহ 🕮 বলেছেন ঃ

#### বিয়ারাতৃল কুবুর বা কবর বিয়ারতের সঠিক পছতি

اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به من بعده او ولد صالح يدعوله-

"মৃত্যুর পর মানুষের আমলের সিলসিলা বন্ধ হয়ে যায় তিন প্রকারের আমল বাতীত।"

- ১। সদাকায়ে জারীয়া।
- ২। তার রেখে যাওয়া ইল্ম যার দ্বারা তার মৃত্যুর পরও মানুষ উপকৃত হয়।
- ৩। সৎ সন্তান, যে তার জন্য দু'আ করে।"

#### কবরের কাছে গিয়ে হাজত চাওয়ার তিন প্রকরণ

কোন ব্যক্তি যখন কোন নাবী অথবা ওলীর মাবারে গমন করে অথবা এমন কবরের কাছে গমন করে যে কবর সম্বন্ধে তার ধারণা যে, উক্ত কবর কোন নাবী, ওলী অথবা সালেহ বানার কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তা সত্য নর আর সে ঐ মাযার বা কল্পিত মাযারে গিয়ে কবরের (সত্য অথবা মিখ্যা) বাসিন্দার নিকট তার প্রয়োজন মিটানোর জন্য যে সব প্রার্থনা জ্ঞাপন করে সেগুলোকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে ৪

১। কবরের বাসিন্দার নিকট প্রার্থনা জানান ঃ যেমন নিজের জান ও মাল এবং পরিবার পরিজনের নিরাপত্তা, ঋণ শোধ, দুশমনের প্রতিশোধ গ্রহণ প্রভৃতি ব্যাপারে তার নিকট এমন প্রার্থনা জানান যা পুরা করার ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া আর কারোরই নেই, থাকতে পারে না। এরূপ প্রার্থনা জ্ঞাপন হবে পরিক্ষার (সন্দেহাতীত) শির্ক। এরূপ শির্কে যে ব্যক্তি লিপ্ত হবে তাকে অবশ্যই তাওবাহ করতে হবে। তাওবাহ না করণে তা হবে মৃত্যুদণ্ড পাওয়ার যোগ্য।

যদি সে তার কৃতকর্মের সপক্ষে এই দলীল এবং যুক্তি পেশ করে যে, উক্ত কবরের বাসিন্দা আল্লাহ্র নৈকট্যে আমাদের অপেক্ষা অধিক অগ্রবর্তী, তিনি আমার জন্য আল্লাহ্র নিকট সুপারিশ করবেন কবর পূজারীরা বলে, আমরা মৃত ব্যক্তির ওয়াসীলা ঠিক সেভাবেই ধরি বা কামনা করি যেরূপ বাদশাকে ধরবার জন্য তার নিকটতম ব্যক্তি এবং পারিষদকে ধরার প্রয়োজন ঘটে যেন তারা

#### যিয়ারাতুল কুবুর বা কবর যিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি

বাদশার নিকট স্পারিশ করে প্রার্থনা মঞ্জুর করাতে পারে। তাদের এই ধরনের বক্তব্য এবং মুশরিক নাসারাদের বক্তব্যের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। কারণ তাদেরও আকীদা এই যে, তাদের পুরোহিত পাদ্রী এবং তাদের ঋষি মনীষী ও সাধু সন্ন্যাসীরা আল্লাহ্র নিকট তাদের প্রয়োজন মিটানোর জন্য সুপারিশ জানিয়ে থাকে। কুরআন মাজীদে আল্লাহ মুশরিকদের এই বিশ্বাস এবং যুক্তি সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করেছেন, যেমন তারা বলে থাকে ঃ

"আমরা তাদের ইবাদাত তথু এ জন্যই করে থাকি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নৈকট্যে পৌছিয়ে দেবে।" (সুরা আয-যুমার ৩)

"ভারা কি আল্লাহকে ছেড়ে অন্য কাউকে নিজেদের সুপারিশকারীরূপে নির্বাচন করে নিয়েছে? (আপনি হে রসুল !) বলে দিন ঃ যদিও কোন বস্তুর উপর তাদের কোন কর্তৃত্ব না থাকে এবং তাদের বুঝবার মত ক্ষমভাও না থাকে (তর্ সেই অবস্থাতেও তাদেরকে তোমরা সুপারিশকারীরূপে আঁকড়ে ধরে থাকবে)"? (হে রসুল) আপনি ঘোষণা করে দিন ঃ সমস্ত শাফাআতের ইখভিয়ার একমাত্র আল্লাহরই হাতে, যাঁর হাতে রয়েছে আসমান ও যমীনের সার্বভৌম কর্তৃত্ব এবং যাঁর নিকট প্রত্যাবর্তিত হতে হবে সকলকে।" (সূরা আয-যুমার ৪৩ ও ৪৪)

"(হে লোক সকল!) তিনি (আল্লাহ) ছাড়া তোমাদের জন্য না আছে কোন ওলী-অভিভাবক আর না আছে কোন সুপারিশকারী। এরপরেও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করতে নাঃ" (সূরা আস সাজদা ৪)

#### বিশ্বারাতৃল কুবুর বা কবর বিশ্বারতের সঠিক পদ্ধতি

"কে আছে এমন যে আল্লাহ্র অনুমতি ছাড়া সুপারিশ করতে পারে?" ক্রেড আল-বাকারা ২৫৫)

উপরে উধৃত আয়াতগুলোতে খালেক ও মাথলুক-শ্রষ্টা ও সৃষ্টিচ 🐠 মৌলিক পার্থক্য কোথায় তা স্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে।

মানুষ বাদশাহ বা কোন বড় হাকিমের নিকট সুপারিশ জ্ঞাপনের জন্য তা এমন খাস কোন সহৃদ বা নৈকটো অবস্তানকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিকে বেছে নের ৰাভ সপারিশ তিনি গ্রহণ করেন বা করতে বাধ্য হন কতিপয় কারণে ৷ হয়<sup>ত</sup> া সুপারিশকারী রূপে নির্বাচিত ব্যক্তি বাদশাহ হাকিমের অত্যন্ত প্রিয় পাত্র, তার প্রতি অনুরাগ-সম্পন্ন, কিংবা তার ভয়ের পাত্র তার ভিতরে এক অপ্রতিহত ব্যক্তিত্ব আছে কিংবা তার প্রভাব প্রতিপত্তি এমন যে, বাদশাহ তাকে সমীহ না করে পারে না, কিংবা বাদশার সঙ্গে তার সম্পর্কটি এমন যে, তার সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করতে তিনি লজ্জা এবং সংকোচবোধ করেন, অথবা সম্পর্কটি ভালবাসা এবং স্লেহের সঙ্গে জড়িত কিংবা এমনি ধরনের অপর কোন সম্পর্ক যার কারণে তাঁর সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করা সম্ভবও নয়, সহজও নয়, বরং তাতে ক্ষতির আশঙ্কাই বিদ্যমান। কিন্তু মহা প্রভু আল্লাহ এ সমন্ত বাধ্যবাধকতা ও ক্রটি বিচ্যুতি থেকে পাক পবিত্র। কেউ তার নিকট সুপারিশের সাহসই সঞ্চয় করতে পারবে না যে পর্যন্ত তিনি স্বয়ং কাউকে সুপারিশ করার অনুমতি না দেবেন। আর সেই অবস্থাতেও সে শুধু ঐ পরিমাণ সুপারিশ জ্ঞাপন করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ মর্জি ফরমাবেন, আর সে সুপারিশটিও হবে তার সম্পূর্ণ অনুমতি সাপেক। কাজেই এই আলোচনা থেকে এই ফল পাওয়া গেল যে, সমুদয় ইখতিয়ার সম্পর্ণভাবে আল্লাহরই হস্তে ন্যন্ত। এজন্যই বুখারী-মুসলিমের এক হাদীসে আবৃ হুরাইরাহ (রাযি.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ 🕮 নির্দেশ প্রদান করেছেন ঃ

لا يقولن احدكم اللهم اغفرلى ان شئت اللهم ارحمنى ان شئت ولكن ليعزم المسئلة فان الله لا مكره له.

"তোমাদের মধ্যে কেউ যেন তার প্রার্থনায় এরূপ না বলে ঃ প্রভু হে! আমাকে মাফ করে দাও যদি ভূমি চাও, আমার প্রতি ভূমি রহম কর যদি ভূমি ইচ্ছা কর, বরং সওয়ালে অর্থাৎ প্রার্থিত বিষয়ের কামনায় দৃঢ়-সংকল্প হতে

#### বিয়ারাভূল কুব্র বা কবর বিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি

হবে-কেননা আল্লাহ্কে কেউ বাধ্য করতে পারে না" (কিন্তু তার নিকট অন্তরের পূর্ণ দৃঢ়তায় প্রার্থনা করা যেতে পারে)।

এই হাদীসে রস্লুরাহ 
এই বাদীসে রস্লুরাহ 

শ্রু পরিষারভাবে বলে দিয়েছেন যে, কোন ব্যক্তিই
তার আকাক্ষা পূরণের জন্য আল্লাহ তা'আকে বাধ্য করতে পারে না-বেমন
পার্থিব জগতে রাজা বাদশাহ ও হাকিম প্রভৃতিকে সুপারিশকারী তার সুপারিশ
থহণে বাধ্য করতে সক্ষম হয় অথবা প্রার্থনাকারী দুনিয়ার কোন কর্তা ব্যক্তির
নিকট পুনঃ পুনঃ অনুরোধ উপরোধ ও বছ কাকৃতি মিনতির পর তার ইছ্যা না
থাকলেও তাকে রাজী করাতে সক্ষম হয় এবং এতাবে প্রার্থী তার উদ্দেশ্য হাসিল
করে থাকে। কিছু আল্লাই তাবারক ওয়া তা'আলার ব্যাপারে একটি মাত্র দুয়ারই
উন্কৃত্ত আর তা হছে এই যে, হদয়ের সমন্ত বাসনা কামনা, অনুরাগ আসতি
একমাত্র অভু পরোয়ারদিগারের দিকেই 
বিত হবে 
র বেমন আল্লাহ তা'আলা
এরশাদ করেছেন 
র

"যখন তুমি (তোমার জরুরী কাজ থেকে) ফারেগ হবে বা অব্যাহতি লাভ করবে তখন তুমি (তোমার প্রতুর সহিত আধ্যাত্মিক সম্পর্ক উন্নততর করার জন্য) মেহনত করে চল এবং ধীয় প্রতুর দিকে অনুরাগ সম্পন্ন হও-তোমার সমস্ত মনোযোগ মনোনিবেশ তাঁরই দিকে একনিষ্ঠ করে নাও। (সূরা ইনশিরাহ ৭-৮)

আল্লাহ্র প্রতি অনুরাগের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর তয় ও ভীতিও মনে জাগরুক রাখতে হবে। যেমন আল্লাহ বলেছেন ঃ

"এবং একমাত্র আমাকেই ভয় করে চল।" (সূরা আল-বাকারাহ ৪০)

কারণ কোন মানুষ নয়, একমাত্র আল্লাহ্ই ভয়ের পাত্র, যেমন আল্লাহ বলেছেনঃ

﴿ فَلَا تَحَشُّوا النَّاسُ وَاحْشُونِي ۗ (العائدة : ٤٤)

"লোকদের ভয় মনে স্থান দিও না, ভয় কর একমাত্র আমাকেই।" (সূরা আল-মায়িদাহ ৪৪)

#### বিরারাতুল কুবুর বা কবর বিরারতের সঠিক পদ্ধতি

রসূল ্ব্র্র্জ আমাদেরকে তাঁর প্রতি দর্মদ পাঠের নির্দেশ প্রদান করেছেন এবং তাঁকে আমাদের দু'আ কর্লের যারীআ বলে উল্লেখ করেছেন। অধিকাংশ পথন্ত লোক করেরে কোন কোন বাসিন্দা (নাবী, ওলী, আওলিয়া পীর দরবেশ) সম্বন্ধে এই আকীদা পোষণ করে থাকেন যে, (কবরে শায়িত) এই ব্যুর্গ আল্লাহ্র নৈকটো অবস্থানকারী আর আমরা রয়েছি তার থেকে অনেক দ্রে, কাজেই তারই মধ্যস্থতায় আমরা আল্লাহ্র নিকট মুনাজাত পেশ করে থাকি। তারা এ ধরনের আরও অনেক বাজে কথা বলে থাকে। জেনে রাখা প্রয়োজন যে, এ সমস্তই হচ্ছে মুশারিকদের উপযোগী কথা। আল্লাহ্ রাক্স্ক আলামীন তো কুরআন মজীদে তার সম্বন্ধে ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন ঃ

﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِي فَإِلِى قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَادِي (البغرة : ٩٨٦)

"আর যখন আমার বান্দারা আপনাকে আমার সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞেস করে, তখন (হে রসূল! আপনি তাদের বলে দিন যে,) আমি তাদের নিকটেই রয়েছি-এত নিকটে যে, যখন কেউ আমাকে ডাকে, তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিয়ে থাকি।" (সরা আল-বাকুারাহ ১৮৬)

এই আয়াতের শানে নুযুল (অবতীর্ণ হওয়ার কারণ) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, একদা সহাবাগণ রসুলম্ভাহ শ্র্র্ট্ট এর বিদমতে আর্য করলেন, আমাদের প্রভূ পরোয়ারদিগার যদি নিকটেই থাকেন, তাহলে তো মনে মনে প্রার্থনা জানানোই যথেষ্ট আর যদি তিনি দূরে অবস্থান করেন তাহলে বুলন্দ আওয়াজে তাকে ডাকা প্রয়োজন। এরই জওয়াবে আল্লাবুর নিকট থেকে উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়।

বুধারীতে রিওয়ায়াত এসেছে যে, (রস্লুল্লাহ ্র্ট্র এর সঙ্গে ভ্রমণরত) সহাবাগণ এক সফরে উচ্চৈঃম্বরে তাকবীর ধানি উচ্চারণ করছিলেন। রসূলুল্লাহ ক্রি তানে তাদের উদ্দেশ্য করে বলেন, হে লোক সকল! তোমরা নিমন্বরে 
তাকবীর পাঠ কর। তোমরা বধির এবং অনুপস্থিত কোন সন্তাকে আহবান জানাচ্ছ 
না।

بل تدعون سميعا قريبا اقرب اليكم او الى احدكم من عنق راحلته.

# বিরারাভূল কুবুর বা কবর বিরারভের সঠিক পছতি

"বরং তোমরা এমন একজনকে ডাকছো যিনি সব কিছুই ওনতে পান এবং যিনি নিকটেই অবস্থান করছেন-এত নিকটে যে ডিনি তোমাদের নিজেদের চাইতেও নিকটতর অথবা তিনি বলেছিলেন, তিনি তোমাদের সওয়ারীর গরদান অপেক্ষাও নিকটতর।"

আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রত্যেক বান্দাকে তাঁর উদ্দেশে নামায পড়ার এবং তাঁর নিকট মুনাজাত করার স্ক্রম দিয়েছেন, এছাড়া তিনি প্রত্যেক মুসলমানকে নামাযে এবং নামাযের বাইরেও নির্দেশ দিয়েছেন এই কথা বলেতে ঃ

"আমরা (হে প্রভু পরোয়ার্দিগার!)"একমাত্র ভোমারই ইবাদাত করি এবং একমাত্র তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে থাকি।" (সূরা ফাভিহা ৫)

এটা হচ্ছে প্রকৃত মুওয়াহ্হিদ তথা খাঁটি তাওহীদবাদীর কথা। আর মুশ্রিকদের-তাদের অংশীবাদিতার সমর্থনে কৈফিয়ত হচ্ছেঃ

"আমরা তো তাদের পূজা এজন্য এবং এই আশা নিয়েই করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহ্র নৈকটো নিয়ে যাবে।" (সূরা যুমার ৩) অর্থাৎ তাদের সাহায্য সহায়তায় এবং সুপারিশে আমরা নৈকট্য লাডে সক্ষম হবো।

এখন আমরা ঐ মুশরিকদেরকে জিজ্জেস করতে চাই, তোমরা যে ঐ কবরের বাসিন্দাকে ডেকে থাক, আছা বল দেখি, তোমাদের ধারণায় কবরের ঐ বাসিন্দা কি আল্লাহ্র চাইতে বেশি জ্ঞান রাখে? অথবা তোমাদের চাহিদা মিটাতে সে কি আল্লাহ্র অপেন্দা বেশী ক্ষমতা রাখে? কিংবা সে কি আল্লাহ্র চাইতে তোমাদের প্রতি বেশী মেহেরবান? যদি এটাই তোমাদের আকীদা হয়ে থাকে, তবে তা নিরেট মুর্খতা, স্পষ্ট গুমরাহী এবং পরিকার কুফর। আর যদি তোমাদের এই দৃঢ় প্রত্যর থাকে যে, আল্লাহ্ই হক্ষেন তোমাদের সম্বন্ধে অন্য সবার চাইতে বেশী গুরাকেফহাল, তোমাদের অভাব অভিযোগ, চাহিদা প্রয়োজন, কামনা বাসনা পূরণ করার অধিকতর ক্ষমতা রাখেন এবং তোমাদের প্রতি সবিশিক্ষা মেহেরবান, তাহলে তাঁকে ছেড়ে অন্যকে ডাকার এবং অন্যের নিকট প্রার্থনা

#### বিয়ারাভূল কুবুর বা কবর বিয়ারভের সঠিক গছতি

জ্ঞাপন করার কি কারণ থাকতে পারে? এখনও কি রস্লুল্লাহ 🅸 এর সেই হাদীসটি তোমাদের কানে যায়নি যা ইমাম বুখারী এবং জন্যান্য হাদীস সংকলকণণ তাদের হ' হ' হাদীস প্রস্থে সহাবী জ্ঞাবির (রাযি.) হতে রিওয়ায়াত করেছেনা তাতে বলা হয়েছে ঃ

রসূলুরাহ ﷺ লোকদেরকে যেরূপ কুরআন মাজীদের সূরা শিক্ষা দিতেন, তেমনিভাবে তিনি তাদেরকে ইন্তিখারার দু'আ শিক্ষা দিতেন। এই দু'আ শিক্ষাদানকালে তিনি বলতেন, তোমাদের মধ্যে যখন কেউ কোন সংকটে নিপতিত হয় এবং দুভিন্তা ও উদ্বেশে কিংকর্তব্যবিমৃঢ় হয়ে পড়ে, তখন সে যেন (ইশার) করম নামাম (এবং সুন্নাত, বিতর) ছাড়াও আরও দু' রাক'আত (অতিরিক্ত নামাম) আদায় করে এই দু'আ পাঠ করে ঃ

«اللهُمْ إِنِّى أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَغَدْرِكَ بِقُدْرَكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَصَلِّكَ اللهُمْ عَلَى اللهُمْ اللهُمْ عَلَى اللهُمْ اللهُمُ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمْ اللهُمُ الل

"হে আল্লাহ! আমি তোমার (গায়িবী) ইল্ম থেকে কল্যাণ কামনা করি, তোমার কুদরত হতে শক্তি যাথ্রা করি এবং তোমার মহান অনুষ্ঠহ লাভের আমি অভিলাধী—কেননা তুমিই কুদরতের অধিকারী, শক্তিবান, আমার কোন ক্ষমতা নেই-শক্তিহীন আমি, আর একমাত্র তুমিই জান (কিসে কল্যাণ, কিসে অকল্যাণ)। আমি কিছুই জানি না, তুমি অদৃশ্য বিষয়ে অত্যথিক জ্ঞানবান, যদি তোমার জ্ঞানে এই কাজ (কাজটির কথা মনে মনে ধ্যান করতে হবে) আমার জন্য কল্যাণকর, আমার দ্বীন-ধর্মের জন্য ওত, আমার জীবিকার জন্য মঙ্গলকর এবং আমার সমুদর কাজের পরিণামে কল্যাণবহ হয়, তাহলে তুমি তা আমার জন্য নির্ধারিত করে দাও, তা আমার জন্য সহজ্ব সাধ্য করে দাও তারপর তাতে

#### বিল্লাব্যভূদ কুৰুৱ বা কবর বিল্লাব্যভের সঠিক পদ্ধতি

তুমি বরকত প্রদান কর। আর তোমার জ্ঞানে এই কাজ যদি আমার দ্বীন-ধর্ম, আমার জ্ঞীবিকায় এবং আমার কাজের পরিণতিতে অন্তভ ও ক্ষতিকর হয়, তাহলে এই কাজকে আমার নিকট থেকে দূরে সরিয়ে নাও, আর আমাকেও ঐ কাজ থেকে দূরে অপসৃত করে দাও। অতঃপর আমার জন্য যা শুভ ও কল্যাণবহ তাই নিধ্যবিত করে দাও এবং তাতেই আমার হৃদরে সন্তোষ প্রদান কর।"

এই দু'আ পাঠ করে নিজের আকাজ্বিকত প্রার্থনা জানাবে। এই দু'আয় আল্লাহ্র নিকট মঙ্গল ও কল্যাণ প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে, কারণ তিনিই সর্বজ্ঞাতা (সর্বকাজের ভাল মন্দ একমাত্র তিনিই জানেন)। তিনি শ্রেষ্ঠিতম শক্তিধর। যা কিছু চাওয়ার তাঁরই নিকট চাইতে বলা হয়েছে-অন্য কারোর নিকটেই নয়, কারণ তিনিই যে শ্রেষ্ঠ সম্পদের অধিকারী, তিনিই যে মহা অনুগ্রহপরায়ণ।

# কবরের অধিবাসী (নাবী ওলী) এর নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপনের দুই প্রকরণ ঃ

কবরের অধিবাসীর (তিনি নাবী হোক অথবা ওলী) নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপন দুই প্রকার হতে পারে।

#### প্রথম প্রকরণ ঃ

যদি তৃমি কবরের অধিবাসীর নিকট এজন্য কিছু প্রার্থনা বা যাঞ্চা করে থাক যে, তোমার ধারণায় তিনি তোমার চাইতে আল্লাহ্র অধিকতর নৈকট্যের অধিকারী এবং আল্লাহ্র নিকট তার পদ-মর্যাদা তোমার অপেক্ষা অনেক উচ্চ, তাহলে হয়তো কথাটা একদিক দিয়ে সত্য, কিছু সেটা এমন এক সত্য যার থেকে তৃমি একটা ভুল অর্থ বুঝে নিয়েছো-একটা ভ্রান্ত ধারণা মনে মনে পোষণ করে চলেছে। কেননা যদি তিনি তোমার চাইতে আল্লাহ্র কাছে অধিকতর নেকট্যের অধিকারী হয়ে থাকেন এবং উচ্চতর মর্যাদার হকদার হন, তাহলে তার অর্থ এই দাঁড়াবে যে, আল্লাহ তাকে তোমার চাইতে বেশী নিয়ামত ঘারা অনুগৃহীত করবেন এবং তোমার চাইতে উচ্চতর মর্যাদা তাকে প্রদান করবেন। তার অর্থ এটা নয় যে, যখন তৃমি মৃত বুযুর্গকে ডাকবে তখন সেই ডাকের

কারণে আল্লাহ তোমার সরাসরি ডাকের চাইতে বেশী করে এবং সুন্দরতররূপে তোমার প্রয়োজন মিটিয়ে দেবেন। (অর্থাৎ তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর হওয়ার যোগ্য হলে তোমার সরাসরি ডাকেই তা মঞ্জুর হবে আর মঞ্জুর হওয়ার যোগ্য না হলে মৃত কোন বুযুর্গের মাধ্যমে তা পেশ করলেও মঞ্জুর হবে না)।

কেননা যে পাপাচারের কারণে তুমি হবে আযাব লাভের হকদার অথবা যখন তোমার প্রার্থনার বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত হয় গুলাহের উপর এবং সে কারণে তা প্রত্যাখ্যানের যোগ্য বিবেচিত হবে তখন সে অবস্থায় নাবীগণ এবং সালিহীন কিছুতেই তোমার সহায়তায় এপিয়ে আসবেন না- আসতে পারেন না। কারণ আল্লাহ্র নিকট যে বস্তু বা বিষয় অপ্রীতিকর এবং হারাম তেমন বিষয়ে তোমাকে সাহায্য করার জন্য রাখা কর্তব্য যে, তোমার সরাসরি প্রার্থনাই কবুল হওয়ার যোগ্য, কেননা আল্লাহ্র পবিত্র সন্তাই সব চাইতে বেশী দয়াশীল এবং স্বাধিক কবলাময়।

#### দিতীর প্রকরণ ঃ

যদি তৃমি এই ধারণা পোষণ করে থাক যে, আমি এক গুনাহগার বাদা, আমার সরাসরি দু'আ অপেকা কবরের বুযুর্গ অধিবাসী যখন আমার জন্য দু'আ করবেন সেই দু'আ আল্লাহ অতি দ্রুন্ত এবং উত্তমরূপে কর্ল করবেন-কবরে শায়িত নাবী অথবা ওলীর নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপনের এ হচ্ছে বিতীয় প্রকরণ। এই ব্যাপারে তোমার বক্তব্য অবশ্য এই যে, তৃমি তার নিকট কিছু প্রার্থনা জ্ঞানাও না আর তার প্রতি আহবানও জানাও না বরং তার নিকট তৃমি এই আবেদন জ্ঞানাও যে, তিনি যেন তোমার জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করেন, যেমন জীবিত মানুষের নিকট বলা হয়ে থাকে- "আমার জন্য দু'আ করনন" সহাবাগণ যেমন রস্পুল্লাহ ক্রিন্ট বলা হয়ে থাকে- "আমার জন্য দু'আ করনন" সহাবাগণ যেমন রস্পুল্লাহ ক্রিন্ট বলা হয়ে থাকে- "আমার জন্য দু'আ করার দরখান্ত পেশ করতেন। জেনে রাখা প্রয়োজন, জীবিত লোকদের নিকট প্রথা করারেছ। কিছু নাবী রস্ল, গীর ওলী প্রমুখ সালিহীন-যারা এ দুনিয়া থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেছেন, তাদের নিকট এরপ প্রার্থনা জ্ঞাপন করা যে, আমার জন্য আল্লাহ্র নিকট দু'আ করন অথবা আমার জন্য প্রভু পরোয়ারনিগারের নিকট কিছু প্রার্থনা জ্ঞানান-মোটেই

#### বিয়ারাতৃল কুবুর বা কবর বিয়ারতের সঠিক পছডি

সিদ্ধ নয়। সহাবা এবং তাবিয়ীন থেকেও এব্লপ করার কোন প্রমাণ সাব্যস্ত নয়। আয়িস্মাদের মধ্যে কোন ইমামই এব্লপ করাকে জায়িয বপেননি, আর তার সিদ্ধতার স্বপক্ষেও কোন একটা হাদীসও দেখতে পাওয়া যায় না।

বরং এর বিপরীত বুখারীতে এই হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, 'উমার ফারুক (রামি.)-এর ঝিলাফতকালে যখন অনাবৃষ্টির জন্য লোকের দুঃখ কট্টের অভিযোগ উত্থাপিত হলো, তখন 'উমার (রামি.) আব্বাস (রামি.)-এর মাধ্যমে বৃষ্টির জন্য আল্লাহ্র নিকট দু'আ জানালেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বশলেন ঃ

اللهم أنا كنا أذا أجد بنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا وأنا نتوسل اليك

بعم نبينا فاسقنا-

"হে আল্লাহ! নাবী ﷺ এর জীবতকালে কখনও অনাবৃষ্টি দেখা দিলে, আমাদের নাবী ﷺ কে তোমার নিকট ওয়াসীলা স্বরূপ পেশ করতাম, ফলে বৃষ্টিধারা বর্ষিত হত ঃ এখন (ভিনি ইন্তিকাল করায়) তার চাচাকে ওয়াসীলা করে অর্থাৎ মধ্যস্থ বানিয়ে তোমার নিকট বৃষ্টির প্রার্থনা জানাচ্ছি, হে প্রভূ! তুমি আমাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষণ কর।"

'উমার (রাবি.) (কিংবা সহাবীদের মধ্যে অন্য কেউই) রস্লুয়াহ 🕸 এর কবরের কাছে গিয়ে এ কথা বলেননি- 'হে আল্লাহ্র রস্ল! আমাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট দু'আ করুন' অথবা এ কথাও বলেননি- 'হে নাবী 🎉! বারি বর্ষণের আবেদন জ্ঞাপন করুন' অথবা তিনি এ কথাও বলেননি, অনাবৃষ্টির ফলে যে দুর্ভিক্ক এবং বিপদ আমাদের মধ্যে দেখা দিয়েছে আমরা তার অভিযোগ আপনার নিকট নিয়ে এসেছি কিংবা এ ধরনের অন্য কোন কথা কোন একজন সহাবাও কথিনকালে বলেননি এবং এসবই হচ্ছে বিদ্আ'ত নব আবিষ্কৃত প্রথা যার সমর্থনে কুরআন এবং সুনুাহ্য় কোনই দলীল নেই।

সহাবায়ে কেরামের (রাযি.) দস্তুর তথু এই টুকুই ছিল যে, যখন তারা রস্পুরাহ ॐ এর রওযা মোবারাক বিয়ারত করতে যেতেন তখন তাঁরা তার প্রতি সালাম জানাতেন। যখন দু'আ করার ইচ্ছা করতেন তখন রস্পুরাহ ॐ এর মাযারের দিকে মুখ করতেন না, বরং সে দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কিবলামুখী হয়ে আল্লাহ ওয়াহ্দাহ লা শারীকালাহুর নিকট প্রার্থনা জানাতেন ঠিক

#### বিয়ারাভূল কুবুর বা কবর বিয়ারভের সঠিক পদ্ধতি

যেমন অন্যত্র অবস্থান কালে কিবলামুখী হয়ে দু'আ করতে তারা অভ্যন্ত ছিলেন। এর প্রমাণের জন্য পেশ করা যেতে পারে রস্পুদ্ধাহ 聳 এর নিম্নোক্ত কয়েকটি হাদীস ঃ

১। মুধ্য়ান্তা এবং অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছে ঃ

রসূলুল্লাহ 🕮 আল্লাহ্র নিকট দু'আ করেছেন ঃ

اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبياءهم مساجد-

"প্রভূ হে! আমার কবরকে সাজদাহর স্থানে পরিণত হতে দিওনা, সেই কওমের উপর আল্লাহর ভয়াবহ গযব নাথিল হয়েছে যারা নিজেদের নাবীদের কবরগুলাকে সাজদাহর স্থানে পরিণত করছে।"

لا تتخذوا قبرى عيدا وصلوا على حيثما كنتم فان صلواتكم تبلغني-

"(হে আমার উন্নাতের লোক সকল!) তোমরা আমার কবরস্থানকে উৎসবের স্থানে পরিণত করো না, তোমরা (তৎপরিবর্তে) যেখানেই অবস্থান কর না কেন, আমার প্রতি দক্ষদ প্রেরণ করো, কেননা তোমাদের দক্ষদ আমার নিকট পৌচানো হবে।"

বুখারীতে এসেছে রস্পুল্লাহ 🕮 বলেছেন ঃ

لعن الله اليهود والنصاري اتخذوا قبور انبياء هم مساجد بحذر ما فعلوا-

"ইরাহুদী এবং নাসারাদের প্রতি আল্লাহ্র লা নাত বর্ষিত হোক! তারা তাদের নাবীদের কবরগুলাকে সাঞ্চদাহ্র স্থান বানিয়ে নিয়েছে। রসূলুল্লাহ 🎎 সহাবাদেরকে তাদের ঐ অপকর্মের পরিণতির কথা বলে হুশিয়ার করে দিয়েছেন।"

'আয়িশাহ (রাযি.) বলেন, এরূপ স্থানিয়ার বাণী উচ্চারিত না হলে রসুলুল্লাহ ইট্র এর কবর উন্মুক্ত রাখা হতো, তাঁর কবরকে সাজদাহ্র স্থানে পরিণত করাকে তিনি পছন্দ করেননি।

সহীহ মুসলিমে রিওয়ায়াত এসেছে যে, রসূলুক্সাহ 👺 তাঁর মহাপ্রয়াণের ৫ দিন পূর্বে বলেছেন ঃ

#### বিয়ারাভূক কুবুর বা কবর বিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি

ان من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، الا فلا تتخذو ها مساجد، فاني اذهاكم عن ذلك.

"তোমাদের পূর্ববর্তী উত্থাতেরা কবরসমূহকে সাজদাহ্র স্থান বানিয়ে নিত, ববরদার! তোমরা কখনো এরূপ করো না। আমি তোমাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করে যাছিঃ।"

সুনানে আবু দাউদে আছে- রসূলুল্লাহ 🕰 বলেছেন ঃ

لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسوج.

আল্লাহ লা'নাত করেছেন-

- ১। কবর যিয়ারতকারী নারীদের উপর,
- ২। তাতে মাসজিদ নির্মাণকারীদের উপর এবং
- ৩। তাতে বাতি প্রজ্জ্বলনকারীর (আলোক সজ্জাকারীদের) উপর।

এসব কারণেই আমাদের আলিম ওলামা কবরের উপর মাসজিদ নির্মাণ জায়িথ রাখেন নাই। তাদের নিকট কবর মাযারের উদ্দেশে নথর নিয়ায মানৎ করা, তার খাদিমকে নগদ অর্থ, তৈল, বাতি, মোম, পণ্ড (গরু-বকরী, হাঁস-মূরগী) প্রভৃতি মানৎ অথবা নথর নিয়াযক্ত্রপে প্রদান করা কোন ক্রমেই জায়িয নয়। এই ধরনের সর্ববিধ মানৎ ও নথর নিয়ায গুনাহের মধ্যে শামিল।

# কেউ নাজায়িয কাজে নযর মানলে তা পুরা না করণ

সহীহ বুখারীতে রসূলুল্লাহ 🏰 এর এই এরশাদ রয়েছে ঃ

من نذر ان يطيع الله فليطعه، ومن نذر ان يعصى الله فلا يعصه.

"আল্লাহ্র আনুগত্য বরণে তথা তাঁর হুকুম মানার উদ্দেশে যে ব্যক্তি কোন নযর-মানৎ করে, তা অবশ্যই পুরা করবে, কিন্তু আল্লাহর অবাধ্যাচরণে তথা তার নিষিদ্ধ কাজে নযর মানলে তা পুরা করা চলবে না।"

নিষিদ্ধ কাজে নযর মানৎ করলে তা কুফরের পর্যায়ে পড়বে কিনা সে সম্পর্কে আলিমগণের মধ্যে মতভেদ দেখা দিলেও আয়েখায়ে সলক্ষের (পূর্ববর্তী

#### বিরারাভূল কুবুর বা কবর বিরারভের সঠিক পদ্ধতি

যুগের ইমামদের) মধ্যে কোন একজনও কবরের পার্দ্ধে অথবা তার চতুরে কিংবা তার দরগাহে নামায পড়ার অধিক ফরীলত কিংবা তার মুস্তাহাব হওয়ার কায়েল (প্রবক্তা) নন। তাদের মধ্যে কেউ এ কথা বলেননি বে, অন্য সব স্থান অপেকা মাযারের পার্দ্ধে নামায পড়া অথবা দু'আ করা উত্তম, বরং আয়িম্মায়ে সলফের সর্বসন্মত অভিমত এই যে, কবরের পার্দ্ধে-সে কবর নাবী রস্প ও ওলী আউলিয়ারই হোক না কেন, নামায পড়া অপেকা মাসজিদে এবং গৃহে নামায পড়া অধিক উত্তম।

আল্লাহ এবং তাঁর রস্ল 🎎 মাসজিদ সম্পর্কে অনেক স্থলে অনেক কথা বলেছেন কিন্তু মাবার তথা সাধারণ্যে প্রচলিত দরগাহ প্রভৃতি সম্পর্ক তাঁরা কিছুই বলেননি। এতদসম্পর্কীয় কয়েকটি আরাত নিম্নে (অনুবাদসহ) উধৃত হচ্ছে। আল্লাহ বলেন.

"সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বড় যালিম আর কে আছে যে ব্যক্তি মাসজিদসমূহে আক্রাহ্র নাম যিক্র করার ব্যাপারে অস্তরায় সৃষ্টি করে এবং তার বিরাণ হওয়ার জন্য চেষ্টা চালায়।" (সূরা আল-বাকারাহ ১১৪)

আল্লাহ বলেন,

"তোমরা মাসজিদগুলিতে যে অবস্থায় ই'তিকাফে থাকবে (সে অবস্থায় ন্ত্রীদের সঙ্গে সহবাস করবে না)।" (সূরা আল-বাকারাহ ১৮৭)

"হে রসূল ﷺ। আপনি বলে দিন, আমার প্রভু পরোয়ার্দিগার যে হুকুমই জারী করেছেন, তার সমন্তই ন্যায়সঙ্গত আর তিনি হুকুম করেছেন যে, তোমরা প্রত্যেক মাসজিদে (নামাযের প্রাক্তালে) তোমাদের মুখমণ্ডল সোজা করে নাও।"

(সুরা আরাফ ২৯)

#### বিরারাভূল কুবুর বা কবর বিরারভের সঠিক পদ্ধতি

তিনি আরও বলেছেন.

"আল্লাহ তা'আলার মাসজিদগুলোকে আবাদ করে থাকে তারাই যার। ঈমান এনেছে আল্লাহুর উপর এবং আধিরাত সম্পর্কে প্রত্যয় রাখে।" (সুরা আত্-তাওবাহ ১৮)

"আর মাসজিদগুলো হ**ল্ছে একমাত্র আল্লাহ্**রই (যিক্রের) জন্য, সুতরাং আল্লাহর সঙ্গে ডোমরা অন্য কাউকে ডেকো না।" (সুরা জ্বিন ১৮)

এগুলোর কোনটিতেই, অথবা অন্য কোথাও আল্লাহ মাসজিদের সঙ্গে মাযার দরগার কোনই উল্লেখ করেননি।

আর রসুল 👺 বলেছেন.

- (١) صلوة الرجل في المسجد تفضل على صلوته في بيشه وسوقه نخمه ، وعشد به: درجة-
- (১) "কোন ব্যক্তির স্বীয় পৃহে অথবা বাজারে নামায পড়ার চাইতে মাসজিদে নামায পড়ার সওয়াব ২৫ তপ বেশী।"
  - (٢) من بني لله مسجدا بني الله له بيتا في الجنة-
- (২) "যে ব্যক্তি আল্লাহুর ওয়ান্তে মাসজিদ তৈরী করে, তার জন্য আল্লাহ বেহেশতে (আলিশান) গৃহ নির্মাণ করে রাখেন।"

অপর পক্ষে মাযার দরগাহ সম্পর্কে তাঁর নির্দেশ হচ্ছে ঃ

তাকে মাসজিদ বানিয়ে নিওনা-সাজদার স্থানে পরিণত করো না। যে ব্যক্তি, কবরকে সাজদাহর স্থান অথবা মাসজিদ বানিয়ে নেয়, তার উপর তিনি লা'নাত করেছেন।

त्तर मशावा अवः काविश्रीन अरे क्षत्रक निक्षापृष्ठ आशाक केरत्नथ करत्ररहन : ﴿ لاَ تَدَرُنُ ٓ إِلَيْهَكُمُ وَلاَ تَدَرُنُ وَدًّا وَلاَ سُواعًا وَلاَ يَعُوثَ وَيَعْوِقَ وَتَسْرًّا (نرح ٢٢)

#### বিরারাতুল কুবুর বা কবর বিরারভের সঠিক পছতি

"নৃহ ('আ.)-এর কওমের লোকেরা (তাদের স্বজাতিকে আরও বলেছে, সাবধান!) তোমরা নিজেদের কোনও উপাস্য ঈশ্বরকে কোন মতেই বর্জন করবে না, বিশেষতঃ "ওয়াদ, সোওয়াআ এবং য়াগৃস, য়াউক ও নাসার-এই পঞ্চ দেবতাকে।" (সূরা নৃহ ২৩)

# নূহ ('আ.)-এর কওমের শির্ক এবং তার উৎসমূল

ইমাম বুখারী (রহ.) সীয় সহীহ বুখারীতে, তাবারানী প্রমুখ স্ব স্ব তাফসীরে এবং ওয়াসীমা 'ক সাসে আমবীরা' গ্রছে এ সম্পর্কে বলেছেন যে, উপরে যে সব নাম উল্লেখ করা হল সেন্ডলো নৃহ ('আ.)-এর কওমের কতিপয় সৎকর্মশীল ধর্মপরায়ণ বৃহর্প ব্যক্তির নাম। তাদের ইন্তিকালের পর জনসাধারণ তাদের কবরে বসতে শুরু করল, তাদের সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ এবং আশা করে চলল, তারপর তাদের চিত্র আঁকল এবং অবশেষে তাদের মূর্ত্তি বানিয়ে তাদের পূজা শুরু করে দিল! বস্তুতঃ কবরের নিকট অবস্থান করা (তার খিদমতে নিয়োজিত থাকা), তাতে হাত রেখে সেই হাত চুম্বন করা, কবরকে সরাসরি চুম্বন করা এবং তার কাছে গিরে দু'আ করা অথবা এই ধরনের অন্য কিছু করা সমস্তই হঙ্গে শির্ক এবং বুৎপরত্তী তথা মূর্তি পূজার মূল শিকড়। (সেই শিকড় থেকেই শির্করূপ মহীরুহের প্রবৃদ্ধি ও প্রসার ঘটে থাকে।)

এ জন্যই আমরা দেখতে পাই যাতে করে তাঁর উন্মত শির্কের মহাপাতকে জড়িয়ে না পড়ে, সে জন্য রস্বুরাহ 聳 এই দু'আ পাঠ করতেন ঃ

# اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد.

"হে আল্লাহ। আমার কবরকে প্রতীকে রূপান্তরিত করো না যার পূজা করা হয়।" সমন্ত আলিম-উলামা এই ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন যে, রস্পুরাহ ॐ এর রত্তবা মোবারকে অথবা নবী-রসূল, সালিহীন সহাবা অথবা আহলে বায়তের কবরতলোর কোনটিকেই স্পর্শ করা এবং চুমা দেয়া জায়িয নয়। এমনকি সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র হাজরে আসওয়াদ অর্থাৎ কা'বা শরীকের এক কোণে সুরক্ষিত কৃষ্ণ প্রস্তুর ছাড়া অন্য কোন জড় পদার্থকেই চুম্বন করা জায়িয় নয়।

#### বিরারাডুল কুবুর বা কবর বিরারতের সঠিক পদ্ধতি

বুখারী ও মুসলিমের বর্ণিত হাদীসে হাজ্বরে আসওয়াদ সম্পর্কে 'উমার (রাযি.)-এর বচন বর্ণিত হয়েছে ঃ

انی لا علم انکی حجر لا تضر ولا تنفع ولو لا انی رایت رسول الله صلی الله علیه واله وسلم یقبلکی ما قبلتکی.

"হে কৃষ্ণ প্রস্তর! প্রভুর কসম! আমি জ্বানি, ভূমি নিছক একটা প্রস্তর ভিন্ন অন্য কিছু নও, কোন অকল্যাণ অথবা কল্যাণ সাধনের কোন ক্ষমতাই তোমার নাই। রসূলুক্সাহ 🅸 কে তোমার চূম্বন দিতে যদি আমি না দেখতাম, তবে আমি কিছুতেই তোমায় চূম্বন করতাম না।"

এজন্য সমন্ত আয়িখায়ে খীন এ বিষয়ে ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন বে, বাইডুল্লাইর হাতিমের দিকে অবস্থিত দুই রুক্তনে, কা'বা শরীক্ষের চারি দেওয়ালে, মাকামে ইব্রাহীমের এবং বাইডুল মাকদিসের গস্থুজে আর নাবী রস্প ও বৃযুর্গদের কবরে চুম্বন দেয়া কিংবা তাতে হাত বুলিরে সেই হাত চুম্বন খাওয়া (কা'বার পবিত্র গিলাফে চুম্বন খাওয়ার তো প্রশুই উঠে না) সমন্তই সুন্নাতের বরপেলাফ। এমনকি রস্পুল্লাই ্রি যথন জীবিত ছিলেন, তখন তাঁর ফ্রীলাতের বিবেচনায় তাঁর মিষারকে হস্ত ছারা (বারকাত লাভের উদ্দেশে) স্পর্শ করা জায়িয কিনা সে সম্পর্কে ওলামায়ে খীন মততেদ করেছেন। এক্রপ অবস্থায় কবর সম্বন্ধে তো প্রশুই উঠে না, উঠতে পারে না।

ইমাম মালিক (রহ.) এবং তার সম মতাবলম্বীগণ এটাকে মাকরুহ বলেন, কেননা এ কাজ বিদ'আত। বলা হরেছে, ইমাম মালিক যখন আতা (রহ.)-কে এরূপ করতে দেখলেন তখন থেকে তার নিকট হতে আর কোন হাদীস রিওয়ায়াত করতেন না। ইমাম আহমাদ ইবনে হামল এবং তার সমর্থকবৃন্দ তা জায়িয বলেছেন। কেননা 'আন্দুল্লাহ ইবনে 'উমার (রাযি.) এরূপ করেছেন।

কিছু রস্পুরাহ ্র্স্ক্র-এর কবর স্পর্শ করা এবং চূম্বন করাকে সকলেই ঐকমত্যে মাকরুহ বলেছেন এবং ঐরপ করতে নিষেধ করেছেন। কেননা তারা জানতেন যে, রস্পুরাহ ্র্স্ক্রি শির্কের মূলোচ্ছেদ, তাওহীদের প্রতিষ্ঠা এবং দ্বীনকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র জন্য নির্দিষ্ট করার ব্যাপারে কিরপ প্রাণান্ত চেষ্টা করে গেছেন।

# বিয়ারাভূল কুব্র বা কবর বিয়ারভের সঠিক পছডি

# কোন বৃযুর্গ লোকের জীবিতকাল এবং মৃত্যুর পর তার অবস্থার মধ্যে পার্থক্য

রস্লুয়াহ 🎎 কিংবা অন্য কোন সালেহ বান্দা অথবা কোন বুযুর্গ ব্যক্তিকে ভাদের জীবিভাবস্থায় কোন ব্যক্তির জন্য দু'আ করতে বলা এবং ভাদের মৃত্যুর পর অথবা অনুপস্থিতিকালে ভাদেরকে ডেকে দু'আ করতে বলার মধ্যে যে পার্থক্য ভা অভিশয় সুস্লাই। কেননা ভাদের জীবিভকালে ভাদের সামনে কেউ ভাদের পূজা করতে পারে না, কেউ কোন শিকী কান্ধ করতে সক্ষম হয় না। কারণ নাবী রস্লুলগণ এবং আল্লাহর সালেহ (বুযুর্গ) বান্দাগণ ভাদের সমুখে কাউকে কখনো কোন শিকী কান্ধ করার অনুমতি দেন না। কেউ ভুলক্রমে করতে ধরলে ভারা বাধা প্রদান করেন এবং করে কেললে রীতিমত শান্তি প্রদান করে। এখানে কুরুআন মাজীদ থেকে কয়েকটি ঘটনা আমাদের দাবীর সমর্থনে পেশ করা হঙ্গেঃ

আল্লাহ কিয়ামাত দিবসে যখন ঈসা ('আ.)-কে তার উত্মাতের (খ্টানদের) পদখলন সম্পর্কে সরাসরি জিজ্ঞেস করবেন, "তুমিই কি লোকদেরকে বলেছিলে যে, তোমরা আল্লাহকে ছাড়াও আমাকে এবং আমার মাতাকে অপর দুই উপাস্য প্রভু রূপে এহণ কর?" তখন তার জওয়াবে অন্যান্য কথা বলার পর ঈসা বললেন,

﴿ مَا فَلْتُ لَهُمْ إِلاَّ مَا أَمَرَتِنِى بِهِ أَنْ اعْبَدُوا اللهُ رَلِي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَقَّيْنِي كُنت أَكْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَكْتَ عَلَى كُلِّ شَى \* شَهِيدُ (العادة : ١١٧)

(প্রভূ হে!) তুমি আমাকে যা বলতে আদেশ করেছিলে তা ছাড়া অন্য কিছুই আমি তাদেরকে বলি নাই। (আমি বলেছি যে,) আমার প্রভূ-পরোয়ারদিগার এবং তোমাদের সকলের প্রভূ-পরোয়ারদিগার যে আল্লাহ, তোমরা সকলে ইবাদাত করবে একমাত্র তাঁরই, আর আমি যতদিন তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলাম ততদিনই কেবল আমি তাদের পরিদর্শক ছিলাম কিছু যখন আমাকে তুমি উঠিয়ে আনলে তখন থেকে একমাত্র তুমিই তো ছিলে তাদের নেগাহবান-পর্ববেক্ষক, বস্তুতঃ তুমিই তো সকল বিবয়ে সম্যক্ ওয়াকেক্ষহাল। (স্বা আল-মায়িদাহ ১১৭)

#### বিয়ারাতুল কুবুর বা কবর বিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি

যখন রসূলুল্লাহ 🕮 কে লক্ষ্য করে এক ব্যক্তি বললো,

ما شاء الله وشئت-

"যা আল্লাহর মরযী এবং আপনার মরযী।" তথন সঙ্গে সঙ্গে রসূল 🕸 তাকে বললেন

اجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده-

"কী! তুমি আমাকে আল্লাহ্র শরীক বানিয়ে দিলে? বরং বল-যা কিছু আল্লাহ এককভাবে চান।"

এরপ কখনো বলবে না- - محمد - । । । । । । । । । ।

যা আল্লাহ চান এবং মুহাশ্বাদ 🎎 চান! তবে এতটুকু বলতে পার ما شاء حسد الله ثم شاء محمد । যা আল্লাহ্র মরমী এবং তারপর (আল্লাহ্র ইচ্ছা অনুসারে) যা মুহাশ্বাদ 🏂 এর মরমী।" যখন একজন কৃতদাসী বলেছিল,

"আমাদের মধ্যে অবস্থান করছেন আল্লাহ্র রসূল যিনি কাল কী ঘটবে তা জানেন" তখন রসূল ﷺ তাকে বললেন, এ রকম কথা বলো না, বরং فولى بالذى كنت تقولين- তুমি আগে যা বলছিলে তাই তথু বল। শেষের কথাটি অর্থাৎ রসূল ﷺ আগামীকাল কী ঘটবে তা জানেন এই কথা খবরদার বলো না!

রসূলুল্লাহ 👺 আরও বলেছে,

لا تطوونی کما تطرت النصارع این مریم، اغا انا عبد- فقولوا عبد له ورسوله-

শৃষ্টানরা থেরূপ মারঈয়ামের পুত্র ক্ষিসা ('আঃ)]-কে বাড়িয়ে (তাকে আল্লাহর পুত্রের আসনে সমাসীন করে) উর্ধে ভূলেছে তোমরা সাবধান! আমাকে ঐরূপ বাড়িয়ো না। মনে রেখো! আমি বান্দাহ! কাজেই তোমরা বলবে আব্দুহু ওয়া রস্পুহু আমি প্রথমে) আল্লাহ্র দাস ও (তারপর) আল্লাহ্র রস্ল।

একদিন যখন সহাবীগণ নামায পড়ার জন্য রস্লুল্লাহ 🍇 এর পিছনে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়েছেন (আর তিনি বসা অবস্থায় ছিলেন) তখন তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন,

#### বিয়ারাভূল কুবুর বা কবর বিয়ারভের সঠিক পদ্ধতি

لا تعظمو ني كما تعظم الا عاجم بعضهم بعضا-

আমার প্রতি তোমরা ঐক্লপ সন্মান প্রদর্শন করো না, যেক্লপ আযমীগণ (অনারবরা) পরস্প পরস্পরের প্রতি (দপ্তায়মান হয়ে) সন্মান প্রদর্শন করে থাকে।

আনাস (রাযি.) বলেন, সহাবীদের নিকট রস্পুরাহ ্রেই অপেন্ধা প্রিয়তর (এবং অধিকতর শ্রন্ধার পাত্র) আর কেউ ছিল না, সে সম্বেও যখন তিনি তাদের মাঝে তাশরীফ আনতেন তখন তার সন্মানার্যে তারা দপ্তারমান হতেন না। কারণ তারা জানতেন যে, তিনি এরপ দাঁড়ানো মোটেই পছন্দ করেন না (বরং তিনি ঐ অবস্থার দাঁড়াতে নিষেধ করেছেন)।

মা'আয (রাযি.) আযমীদের মধ্যে প্রচলিত প্রথা দেখে এসে রস্লুক্তাহ 🅸 কে সান্ধদাহ করতে চাইলেন, তখন রস্লুক্তাহ 🎉 তা করতে নিষেধ করে দিলেন এবং বললেন

انه لا يصلح المسجود الا لله، لوكنت امرا احدا ان يسجد لا حد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها من عظم حقه عليها-

"সাজদাহ একমাত্র আল্লাহর প্রাপ্য, তিনি ছাড়া আর কারো জন্যই সাজদাহ সিদ্ধ নয়। আমি যদি কোন মানুষকে অপর কোন মানুষের জন্য সাজদাহর হকুম দিতাম, তাহলে আমি ব্রীকে হকুম দিতাম তার স্বামীকে সাজদাহ করতে-প্রীর প্রতি স্বামীর প্রাপা বড় রকম হকের জন্য।"

আলী কাররামাল্লাহ ওয়াজহাছ যখন খলীফা, তখন যিন্দীকদের সেই দলটিকে তার সামনে উপস্থাপন করা হলো যারা আলীকে বলত, প্রভু। আলী (রাযি.) তাদেরকে জ্বলম্ভ অগ্নিতে নিক্ষেপ করে পূড়িয়ে মারার হুকুম দিলেন।

এই হচ্ছে নারী রসূল এবং অলী আউলিয়াদের অবস্থা। যারা তাদেরকে বাড়িয়ে তাদেরকে বহু উর্চ্চের্ব সমাসীন করে, তাদের প্রতি না-হক সন্মান দেখাতে গিয়ে সীমালজ্বন করে, তারা পৃথিবীতে অনাচার এবং ফাসাদ সৃষ্টি করে ধ্বংস ডেকে আনতে চায়, যেমন ফিরআউন এবং তার দলের লোকেরা করেছিল যার পরিণামে তাদের নিস্তনাবুদ হতে হয়েছিল। মাশায়েখদের মধ্যে যারা এরূপ কাজের প্রশ্রম্য দিরে থাকে তারাও ফিরআউনেরই গোত্রভুক্ত। নারী রসূল এবং ওলী আউলিয়াদের জীবিতকালে এই অনাচার সম্ভব হয় না, তাদের মৃত্যুর পর

### বিরারাভূপ কুবুর বা কবর বিরারভের সঠিক পদ্ধতি

অথবা অনুপস্থিতিকালে এই অনাচার এবং বাড়াবাড়ি (শয়তানের প্ররোচনায়) প্রশন্ত প্রাণ্ড হয়।

# মৃত ব্যক্তিকে মধ্যস্থ মেনে দু'আ প্রার্থনা

ঈসা ('আ.)-এর গায়িব হওয়ার এবং উষায়র ('আ.)-এর ইন্ডিকালের পর তাদেরকে (আল্লাহ্র পুত্র বলে মেনে নিয়ে) শির্ক করা হয়েছে।

চিন্তা করলে এখানেই উপলব্ধি করা যাবে নাবী 🌉 অথবা কোন সালেহ ওলী-আল্লাহর জীবিতাবস্থায় তাদের নিকট সওয়াল করার এবং তাদের মৃত্যুর পর অথবা অনুপস্থিতি কালে তাদের স্বরণ করে কিছু সওয়াল করার তথা তাদের নিকট নিজেদের কোন দরখান্ত পেশ করার মধ্যে কী পার্থক্য রয়েছে। আর তাই আমরা দেখতে পাই যে, সহাবীদের মুগে, তাদের পর তাবিয়ীনদের যুগে এবং তাদেরও পর তাবা-তাবিয়ীদের মুগে, এমনকি সমগ্র সলকে সালিহীনের মধ্যে এমন একজন লোক বুঁজে পাওয়া যায় না যিনি কবরের কাছে গিয়ে নামায পড়া পছন্দ করেছেন, অথবা মাযারসমূহে দু'আ করার জন্য উপস্থিত হয়েছেন। তারা কেউ কথনো না জানিয়েছেন মৃত বুষুর্গ ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে কোন প্রার্থনা, না পেশ করেছেন কোন ফরিয়াদ। এতাবে সংসারের সঙ্গে যোগস্ত্র ছিন্ন করে কবরেরের কাছে পিয়ে সাধন ভজনে নীরব থাকারও কোনই প্রামাণ এবং নথীর দেই।

প্রশ্নকারী তার ইস্তিফতায় যা উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ মৃত ওলী আউলিয়া কিংবা অনুপস্থিত কোন পীর মুরশিদের নাম করে এরূপ প্রার্থনা করা যে, হে অমুক সাইয়েদ, হে অমুক পীর! আমার ফরিয়াদ তনুন, আমার সাহায্য করুন অর্থাৎ তার নিরুট বিপদ থেকে উদ্ধার এবং কল্যাণ লাভের আশা পোষণ করার প্রার্থনা জ্ঞাপন, তো এ সম্পর্কে জেনে রাখা প্রয়োজন যে, এরূপ প্রথানা জ্ঞাপন ও ফরিয়াদ পেশ করণ মারাত্মক ও নিকৃষ্টতম শির্কের অন্তর্ভুক্ত। খুষ্টানগণ তো ঈসা (তা.) সম্বন্ধে এবং তাদের পোপ-বিশপ, পাদারী পুরোহিত ও সন্মাসী দরবেশদের সম্বন্ধে ঠিক এই ধারণাই পোষণ করে থাকে। এ কথা তো সর্বজনবিদিত যে, আল্লাহ রাব্রুল আলামীনের নিক্ট সৃষ্টির মুকুটমণি এবং মনুষ্যকুলের মধ্যে

#### বিরারাভূল কুবুর বা কবর বিরারতের সঠিক পছতি

ফর্যীলতে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি হচ্ছেন আমাদের প্রিয় নাবী মুহাস্বাদ ﷺ। আর এ কথাও বলার অপেক্ষা রাখে না যে, তাঁর পবিত্র সাহচর্য ও সংস্পর্শ-ধন্য সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.)। এ সত্ত্বেও তারা তাঁর মহাপ্রবাণের পর কিংবা তাঁর অনুপস্থিতি কালে এক মহুর্তের জন্যও এ ধরনের কোন কাজ করেন নাই।

# শির্কের সঙ্গে মিধ্যার অবিচ্ছিন্ন সংযোগ

মুশরিকরা মহাপাপ তো করেই, তার সঙ্গে তারা মিথ্যাকেও মিশ্রিত করে, আর মিথ্যা হচ্ছে শির্কের অনুগামী, সহমর্মী।

এজনাই আলাহ নির্দেশ দিক্তেন হ

মূর্তিপূজার কদর্য সংস্পর্শ হতে বেঁচে চলবে তোমরা, আর মিখ্যা কথা হতেও আত্মরক্ষা করে চলবে তোমরা, একনিষ্ঠভাবে একমাত্র আল্লাহ্বই (অনুগত) হয়ে থাকবে তোমরা, কোন প্রকারেই অন্য কিছুকেই তাঁর সহিত শরীক করবে না তোমরা। (সুরা হাজ্জ ৩০ ও ৩১)

অার রস্লুল্লাহ 🕮 বলেন, 🕒 بالله بالله عدلت شهادة الزور بالا شراك بالله

মিথ্যা সাক্ষ্যদান আল্লাহর সাথে শির্ক করার সমতৃদ্য। সূরা আ'রাফে আল্লাহ মৃশরিকদের পরিণতি এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

"যে সব লোক বাছুরকে পূজার জন্য গ্রহণ করেছে তাদের উপর শীঘ্রই তাদের পরোয়ারদিগারের তরফ থেকে গযব নেমে আসবে আর (আপতিত হবে) পার্থিব-জীবনে অসম্মান অবমাননা, এভাবেই আমরা মিথ্যা রচনাকারীদরকে প্রতিষ্ণল প্রদান করে থাকি।" (সূরা আ'রাফ ১৬২)

#### বিয়ারাভূল কুবুর বা কবর বিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি

আর ইব্রাহীম খলীলুল্লার ('আ.) কথা আল্লাহ উধৃত করেছেন এভাবে ঃ
﴿
وَهَكُمَّا إِنَّهَةُ دُونَ الْمُولِمِرِيدُونَ (٨٦) فَمَا طُلَّكُمْ رِبَ ٱلْمَالِمِينَ ﴿
والمسانات : ٨٥-٨٨ ﴿

ইব্রাহীম তার পিতা ও স্বজাতিদেরকে প্রশ্ন করছেন, "কী! আল্লাহকে ছেড়ে মিছামিছি অন্য দেবতার পিছনে পড়ে আছ তোমরা, বলতো তোমরা বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ সম্বন্ধে কী ধারণা পোষণ করছ?" (সুরা সাক্ষাত ৮৬ ও ৮৭)

ফলতঃ এদের মিখ্যা সংস্কার ও মিখ্যা ধারণার উপরে গড়ে উঠা একটি আহ্বীদাহ এই যে, তারা বিশ্বাস করে যে, পীর যদি অবস্থান করেন পূর্ব দিগন্তে আর মুরীদ থাকে পশ্চিম দিগন্তে তবু তিনি কশ্ফের প্রবল আকর্ষণে স্বীয় মুরীদকে নিজের দিকে টেনে আনতে সক্ষম হন। পীরের মধ্যে যদি এই গুণটি না থাকে তবে সে প্রকৃত পীরই নয়।

কখনও কখনও শয়তান তাদেবকে ঠিক সেভাবেই পথভ্ৰষ্ট করে থাকে যেভাবে আরবের অধিবাসীদেরকে তাদের বৃতপরস্তীতে এবং নক্ষত্র-পুজকদেরকে তাদের শিকী চাল চলন ও যাদুর ভোজবাজিতে শয়তান স্বীয় চাল চেলে গুমরাহীর পথে পরিচালিত করেছে। এমনিভাবে তাতার, হিন্দু, সুদান প্রভৃতি দেশে বিভিন্ন রূপী মশরিকদের মধ্যেও শয়তান নানাভাবে তার প্ররোচনার জাল ফেলে ও ফাঁদ পেতে তাদের পথভ্রষ্ট করেছে। পীরপরস্ত ও মাশায়েখ ভক্তবন্দের মধ্যেও এমনিভাবে শয়তান তার শুমরাহী বিস্তারের কাজ চালিয়ে যায়। বিশেষ করে তাদের গানের আসর সঙ্গীতের তালে তালে বাঁশি (ঠংরী তবলা) ও অন্যান্য বাদক দ্রব্যের সূর ও রাগ রাগিণীতে যখন সবাই বুঁদ হয়ে থাকে তখন শয়তান তাদের মাঝে অবতীর্ণ হয়ে তার ফাঁদে তাদরকে আটকে ফেলে। মৃত নাবী অথবা অলী-আউলিয়ার মাধ্যমে প্রার্থনা জ্ঞাপনের আর একটি প্রকরণ হচ্ছে এরূপ ঃ যেমন কেউ বলে, "হে আল্লাহ! অমুক নাবী বা পীরের সম্মানে, বা অমকের বরকতে বা অমুকের মাহান্ম্যে আমার আকাক্ষা পুরণ করে দাও, আমার প্রার্থনা মঞ্জুর কর।" এ ধরনের কাজ (অধুনা) অনেকেই করে থাকে, কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম, তাবিয়ীন এবং আয়িমায়ে সলফ থেকে এ ধরনের কাজের সমর্থনে কোনই প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাদের দ'আয় তারা এ ধরনের কোন কথা বলেছেন-এমন কোন ন্যীর দেখতে পাওয়া যায় না। এ কাজে ওলামায়ে-দ্বীনের

#### বিয়ারাতৃল কুবুর বা কবর বিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি

এমন কোন কণ্ডল, কোন সমর্থন আমার কাছে পৌছায়নি যা আমি এখানে উধ্ত করতে পারি। ফলীহ আবু মুহাম্মাদ ইবনে আবদিস সালামের সেই ফভোয়াটি আমি দেখেছি যাতে তিনি বলেছেন যে, একমার্ম দাবী ্র্ব্র্জ ছাড়া অপর আর কারোর জন্য এরপ করা জারিষ নম্ব। রস্পুরাহ ্র্ব্র্জ এর তৃফায়লে দু'আ করার সমর্থনে যে হাদীস পেশ করা হয় তা যদি সহীহ হয় তাহলে বেশীর বেশী ওধু নাবী ব্র্ব্রুজ মাহাম্মের উল্লেখে আল্লাহ্র নিকট এরপ দু'আ করা যেতে পারে। (কিন্তু এ কথাও পরীক্ষা সাপেক্ষ যার পর্যালোচনা ও মন্তব্য পরে আসছে-অনুবাদক) প্রশ্নের জবাবে উক্ত ফকীহ তার ফতোরায় যা লেখেছেন তার বিষয়বস্তু নিম্নর্র্মণ ঃ

নাসায়ী, তিরমিয়ী প্রভৃতি বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ 🅸 কোন কোন সহাবীকে এই দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন ঃ

اللهم انى اسألك واتوسل اليك ينبيك نبى الرحمة، يا محمد يارسول الله انى اتوسل بك الى ربى فى حاجتى ليقضيهالى-اللهم فشفعه فى-

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকটেই আমার প্রার্থনা জানাচ্ছি আর আপনার নাবী, রহমাতের নাবী ্র্র্ট্র কে আপনার সমীপে ওয়াসীলা স্বরূপ (মাধ্যম রূপে) পেশ করছি- হে মূহামাদ, হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনাকে আমার প্রয়োজনে আমার প্রস্থ পরোয়ারদিগারের দিকে ওয়াসীলা স্বরূপ পেশ করছি, (আপনার ওয়াসীলায়) যেন তিনি আমার প্রার্থনা পূরণ করেন। অতএব হে আল্লাহ! আমার সম্বন্ধ তাঁর সুপারিশ আপনি মঞ্জুর করুন।"

এই হাদীস দ্বারা কতিপয় লোক রসূলুল্লাহ **এই** এর জীবিতকালে এবং তাঁর মৃত্যুর পরেও তাকে ওরাসীলা ধরার সিদ্ধতা প্রমাণ করতে চান। তারা বলতে চান, এতে আল্লাহ্র কোন সৃষ্টির নিকট দু'আ প্রার্থনা অথবা অভিযোগ পেশ করা হচ্ছে না বরং তথু রসূলুল্লাহ **এই** এর মাহাদ্ম্য ও মর্যাদার তৃফাইলে আল্লাহ্র নিকটেই প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হচ্ছে।

সুনানে ইবনে মাজাহ্র সেই হাদীসও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয় যাতে রসূলুক্তাহ 🍪 মাসজিদে নামায পড়ার জন্য ঘর থেকে নিক্তমণকারীকে এই দু'আ পাঠ করতে উপদেশ দিয়েছেন ঃ

# বিয়ারাতৃল কুব্র রা কবর বিয়ারতের সঠিক পছতি

اللهم انى اسالك بحق السائلين عليك وبحق تمشاى هذا فانى لم اخرج اشرا ولا بطرا ولارياء ولا سمعة خرجت اتفاء سخطك وابتغاء مرضاتك اسالك أن تنقذنى من النار وان تفغرلى ذنربى فانه لا يغفر الذنوب الا انت-

"প্রভূ হে! নিকর আমি প্রার্থনাকারী এবং নামাযের দিকে গমনকারীদের হক এর দাবীতে (তাদের ওয়াসীলায়) তোমার কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি, নামায়ের উদ্দেশে আমার বের হওয়ার মধ্যে নেই কোন অহঙ্কার ও গর্বের মনোভাব, নেই এর পেছনে কোন কিছু লোক দেখানো ও শোনানোর বাতিক, আমি বের হয়েছি তোমার রোষ থেকে বাঁচার ব্যাকুলতায় এবং তোমার সন্তোষ লাভের আগ্রহ-উৎসাহের তাকীদে। আমি তোমার কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি। আমাকে জাহানামের আগুন থেকে রক্ষা করে, আমার গুনাহ্ খাতা মাফ করে দাও, তুমি ছাড়া আর কেউই গুনাহ্ খাতা মাফ করতে পারে না।"

তারা বলে থাকেন, এই হাদীসে প্রার্থনাকারী এবং নামাবে গমনকারীদের আল্লাহ্র উপর হকের দাবীতে প্রার্থনা করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। তারা এ দাবীর সমর্থনে আরও বলেন যে, আল্লাহ তাঁর অপার অনুগ্রহে নিজের উপর বান্দার হক স্বয়ং বীকার করে নিয়েছেন। যেমন তিনি কুরআন মাজীদে বলেছেন ঃ

"মুমিনদের সাহায্য করা আমার উপর তাদের হক অর্থাৎ পাপ্য অধিকার।" (সূরা ক্রম ৪৭)

অন্যত্র তিনি বলেন,

"তোমার প্রভূ পরোয়ারদিগার নিজের উপর তাঁর প্রদন্ত ওয়াদা পূরণ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন- যা তাঁর নিকট চাওয়া যেতে পারে।"

(স্রা আল ফুরকান ১৬)

#### বিরারাতৃশ কুবুর বা কবর বিরারতের সঠিক পদ্ধতি

# বান্দার উপর আল্লাহ্র হক এবং আল্লাহ্র উপর বান্দার হক সংক্রোন্ত হাদীস

সহীহ বুখারীতে মু'আয ইবনে জাবাল কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে ঃ রস্পুরাহ 🕸 প্রশ্ন করেছেন ঃ

يامعاذ، اتدرى ماحق الله على البعاد، قال الله ورسوله اعلم، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا - اتدرى ما حق العباد على الله اذا فعلوا ذالك فان حقهم عليه أن لا يعذبهم-

"হে মু'আয়! তুমি কি জান যে, বান্দার উপর আল্লাহর হক কী? মু'আয় বলেন, এ সম্পর্কে আল্লাহ এবং তাঁর রসূলই 🎉 অধিকতর জ্ঞান রাখেন।"

তখন রস্ণুল্লাহ ্র্র্ট্র বলেন, বাদার প্রতি আল্লাহ্র হক এই যে, (মেহেতু তিনিই খালেক ও মালেক কাজেই) তারা একমাত্র তাঁরই দাসত্ব বরণ করবে, একমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে এবং তাঁর সঙ্গে অপর কাউকেই শরীক করবে না। তিনি পুনঃ জিজ্ঞেস করলেন, "মু আয়! তুমি কি জান, যখন তারা আল্লাহ্র উক্ত হক আদার করবে তখন আল্লাহ্র নিকট বাদার হক কী! তিনি নিজেই উত্তরে বললেন, বাদা যখন আল্লাহ্র হক আদার করবে তখন আল্লাহ্র নিকট বাদার পাপ্য হক অধিকার হবে এই যে, তিনি তাদেরকে (তাদের ভুল আন্তির জন্য) শান্তি প্রদান করবেন না।"

কোন কোন হাদীসে এই হক সম্পর্কে আরও বিস্তৃত বিবরণ দেখতে পাওয়া যায়। যেমন রসুল 🎉 বলেছেন,

"মদ্যপায়ীর চল্লিশ দিবসের নামায করুল হয় না। সে যদি তাওবাহ করে তবে আল্লাহ তার গুনাহ্ মাফ করে দেন। তারপর এই তাওবাহ্র পর আবার যদি সে মদ খাওয়া শুরু করে দেয় তবে (ছিতীয়বারও তাকে অনুরূপ তাওবাহ্র আল্লাহ মাফ করে দিতে পারেন কিছু)" তৃতীয় ও চতুর্থ দফায় আল্লাহর এ অধিকার বর্তে যায় যে, তিনি তাকে 'তীনাতুল খাবাল' পান করাবেন। রস্পুল্লাহ 
ক্রিজেন্স করা হল 'তীনাতুল খাবাল' কীঃ তিনি বললেন, তা জাহাল্লামের অধিবাসীদের জন্য পানের অযোগ্য পানীয়ের তলানি।

### বিরারাভূল কুবুর বা কবর বিরারতের সঠিক পছতি

# রস্পুরাহ 🍔 এর ইন্ডিকালের পর তাঁর ওয়াসীলার অসিক্ষতা

আলিমদের অপর একদল বলেন, এ সব দলীল দ্বারা রস্ল ্র্র্জ্জ এর ইন্তিকালের পর এবং অনুপস্থিতিকালে তাঁর ওয়াসীলা ধরার সিদ্ধাতা মোটেই প্রমাণিত হয় না এবং কেবলমাত্র তাঁর জীবিতকালে এবং তার উপস্থিতিতেই 'ওয়াসীলাহ্র সিদ্ধাতা প্রমাণিত হয়। যেমন সহীহ বুখারীতে রিওয়ায়াত এসেছে যে, 'উমার ইবনুল খাতাব (রামি.) রস্পুল্লাহ ্র্র্জ্জ এম ইন্তিকালের পর তাঁর চাচা আব্বাদের মাধ্যমে আল্লাহ্র নিকট বৃষ্টি বর্ষণের প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন.

"হে আল্লাহ! যতদিন রস্পুলাহ ﷺ আমাদের মধ্যে বিদ্যামান ছিলেন, ততদিন আমরা আমাদের নাবীর মাধ্যমে তোমার নিকট বৃষ্টির প্রার্থনা জানিয়েছি। ফলে তুমি বৃষ্টি প্রদান করেছ। এখন (তাঁর অনুপস্থিতিতে) আমাদের নাবীর চাচার মাধ্যমে আমাদের প্রার্থনা জ্ঞাপন করছি, অতএব তুমি আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ধণ কর।"

সে প্রার্থনা মঞ্জুর হয়েছে এবং বৃষ্টিও বর্ষিত হয়েছে। ফারুকে আযম এই ঘটনার মাধ্যমে এ কথা পরিষার করে দিয়েছেন যে, রসূলুরাই ॐ -এর কেবল জীবিতকালেই এ ধরনের ব্যাপারে তারা তাঁর ওয়াসীলা ধরেছেন এবং বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে। এই ওয়াসীলার তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, লোকেরা তাঁর নিকট এসে আল্লাহর নিকট দু'আর আবেদন জানাতেন। রস্লুরাহ ॐ দু'আ করতেন আর সহাবাগণ তার সঙ্গে দু'আয় সামিল হতেন। তারা এতাবে রসূল ॐ এর সুপারিশ এবং দু'আর ওয়াসীলা। ধরতেন অর্থাৎ রসূল ॐ এর সুপারিশ এবং দু'আই হচ্ছে তাঁর ওয়াসীলা। এ বিষয়ট আরও পরিষার হয়ে উঠবে নিম্ন বর্ণিত হাদীস থেকে।

সহীহ বুখারীতে আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, এক ব্যক্তি জুমু'আহ্র দিবস মাসজিদে নববীতে আগমন করল। রস্পুরাহ ॐ তখন খুংবাহ দিচ্ছেলেন। ঐ ব্যক্তি রসূল ॐ এর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে আরয করলেন, হে আল্লাহ্র রসূল! (অতিরিক্ত বর্ধণের ফলে) সম্পদ ফল ফসলাদি ধ্বংস

#### বিল্লান্তল কুবুর বা কবর বিল্লারতের সঠিক পছতি

হয়ে গেল, রাস্তাঘাট (এ চলাচল) বন্ধ হয়ে গেল, আপনি আল্লাহ্র নিকট বৃষ্টি বন্ধ হওয়ার প্রার্থনা জানিয়ে দু'আ করুন। রসূলুল্লাহ 🎎 দু'আর জন্য দু'হাত তুললেন এবং বললেন, "প্রভু হে! বৃষ্টিপাত বন্ধ করে দিন- আমাদের উপর থেকে, বৃষ্টি দিতে থাকন টালায়, পাহাতে উপত্যকায়, মুক্ত প্রান্তর, বনে জঙ্গলে।

রাবী বলেন, এই দু'আর সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল। ফলে যখন আমরা মসজিদ থেকে বের হলাম তখন আকাশ মেঘমুক্ত, সূর্যের প্রথর রৌদ্রে আমরা পর্থ চলতে লাগলাম।

এই হাদীসে দেখা যাছে যে, উক্ত ব্যক্তি রস্পুল্লাহ 🕸 এর খেদমতে আবেদন জানালো ঃ

### ادع الله لنا ان يسكها عنا-

ওগো আল্লাহর রসূল! আমাদের জন্য আল্লাহর দরগাহে দু'আ করুন তিনি যেন আমাদের উপর থেকে বৃষ্টিপাত বন্ধ করে দেন।

এতে এ কথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, রস্লুল্লাহ 🐉 এর কাছে দু'আর আবেদন জানান হত আর এটাই হচ্ছে তাঁর ওয়াসীলা ধরা।

বুখারী 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (রাথি) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, তিনি বলেন, 'আলী (রাথি.)-এর পিতা আবু তালিব রস্পুল্লাহ 🎉 এর প্রশংসায় যে -কথা বলতেন তা আমার বেশ মনে পড়ে।

তিনি বলতেন ঃ

وابيض ايستسقى الغمام بوجهه-ثمال لليتامي عصمة للارامل-

অর্থাৎ সেই শুদ্র-বদন যাঁর চেহারার ঔচ্ছুল্যের তুফাইলে বৃষ্টির জন্য দু'আ প্রার্থনা করা হয়; তিনি হচ্ছে ইয়াতিমদের আশ্রয়স্থল আর বিধবাদের শরণ-কেন্দ্র।

ফলকথা এই যে, রস্লুল্লাহ 👺 এর জীবদ্দশায় পানি বর্ধণের জন্য তার ওয়াসীলার আশ্রয় নেয়া হত। অর্থাৎ তাঁর নিকট দু'আর বাসনা জানানো হত। আর তাঁর মহা প্রয়াণের পর তাঁর চাচা আব্বাস (রাযি.)-এর মাধ্যমে পানি বর্ষণের জন্য দু'আ করা হ'ত।

#### বিরারাতুল কুবুর বা কবর বিরারভের সঠিক পদ্ধতি

কিছু রস্পুরাহ 🕸 এর ইন্ডিকালের পর অথবা তাঁর অনুপস্থিতি কালে কিংবা তাঁর কবরের কাছে গিয়ে তাঁর ওয়াসীলা করা হ'ত না, তিনি ছাড়া অন্য কারও কবরের কাছে গিয়েও পানি চাওরা হ'ত না।

এভাবে আমীরুল মু'মিনীন মু'আবিয়া ইবনে আবু সুক্ষান ইয়াযিদ ইবনে আসওয়াদ ভারশীকে ইমাম বানিয়ে পানির জন্য আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন ঃ

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে সর্বোক্তম ব্যক্তিদেরকে তোমার সন্মুখে সুপারিশকারীরূপে উপস্থিত করেছি- হে ইয়াযীদ। আল্লাহ্র দরবারে দু'আর জন্য হাত উঠাও।"

তিনি হাত উঠিয়ে দু'আ করলেন আর উপস্থিত সবাই তাঁর সঙ্গে সঙ্গে দু'আ করলেন। ফলে আল্লাহ তা'আলা রহমতের পানি বর্ষণ করলেন।

এ জন্যই উলামায়ে কিরামের মতে মুন্তাকী এবং সংকর্মশীল ব্যক্তিদের দ্বারা দু'আ করানো মুন্তাহাব। সুপারিশকারী ব্যক্তি যদি রস্পুরাহ ্র্র্জ এর আহলে বায়তের মধ্য থেকে হন তবে সর্বোন্তম, কিন্তু কোন আলিমই কোন নাবী অথবা কোন সালেহ বানার মৃত্যুর পর কিংবা তাঁর অনুপস্থিতিতে পানি বর্ষণের জন্য তাঁর ওয়াসীলায় দু'আ করা শরীঅত সমত কাজ বলে অতিমত প্রকাশ করেন নাই। অনুরূপভাবে কোন দুশ্মনের উপর বিজয় লাতের জন্য কিংবা অন্য কোনরূপ প্রার্থনায় তাঁদের ওয়াসীলারূপে পেশ করা জায়িয় বলেননি। এরূপ কাজকে কোন আলিম মুন্তাহাবও বলেননি।

দৃ'আ তো সকল ইবাদাতের মন্তিষ্ক স্বন্ধপ আর ইবাদাতের ভিন্তি, নাবী 鐷 এর সুন্নাত এবং তাঁর ইন্তিবা (অনুসরণ)-এর উপর প্রতিষ্ঠিত।

হৃদয়ের বাসনা কামনা এবং সকপোলকল্পিত ও নব উদ্ভাবিত পদ্ধতির উপরেও ইবাদাতের বুনিরাদ কারিম নয়। সেই ইবাদাতই আল্লাহর ইবাদাতরূপে গণ্য হবে যা শরীয়ত সম্মত। যে ইবাদাত প্রবৃত্তির চাহিদা অনুসারে এবং নবাবিস্কৃত পদ্ধতিতে করা হবে, তা কম্মিনকালে আল্লাহর ইবাদত রূপে গণ্য হবে না। তাই আল্লাহ তা আলা ইবশাদ ফর্মিয়েতেন ঃ

#### বিয়ারাতৃল কুবর বা কবর বিয়ারতের সঠিক পছতি

অর্থাৎ তারা কি আল্লাহ্র সঙ্গে কন্তক শরীক (বিধানদাতা) কল্পনা করে নিয়েছে বারা তাদের জন্য এমন বিধান প্রদান করে বার অনুমতি আল্লাহ দেন নাই। (সরা শরা ২১)

বরং আল্লাহ হুকুম দিয়েছেন ঃ

অর্থাৎ তোমরা তোমাদের প্রভু পরোয়ারদিপারকে আহ্বান করো বিনয় নম্র অন্তরে এবেং মনে মনে-সংগোপনে, নিশ্চয় তিনি সীমালজ্ঞনকারীদের পছন্দ করেন না। (সূরা আল আ'রাফ ৫৫)

আর রসুলুল্লাহ 👺 ইশিয়ার বাণী উচ্চারণ করেছেন ঃ

অর্থাৎ এই উমতের মধ্যে এমন লোকের আবির্ভাব অবশ্যই ঘটবে যারা দু'আ এবং পাক-পবিত্রতার ব্যাপারে ন্যায়ের সীমারেখা অতিক্রম করে চলবে।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে কোন ব্যক্তি বিপদে নিপতিত হয়ে অথবা ভয়ে সন্ত্রপ্ত হয়ে যদি তার পীর মূর্শিদের নিকট এই বলে সাহায্য প্রার্থনা করে যে, তার পীর যেন তার সন্ত্রপ্ত হৃদয়ের অন্থিরতা দূর করে তাতে প্রশান্তি ও দৃঢ়তা আনয়ন করেন, তা হলে সে কাজ হবে সুস্পষ্ট শির্ক আর সে শির্ক হবে খৃষ্ট ধর্মে প্রচলিত শির্কের একটি প্রকরণ।

স্বরণ রাখা প্রয়োজন যে, আল্লাহ্ই হচ্ছেন একমাত্র সন্তা যিনি রহমত এনায়েত করে হদয়ে প্রশান্তি বিধান করেন আর তিনিই সেই একমাত্র সন্তা যিনি বিপদ আপদ, দুঃখ-কট ও চিন্তা উদ্বেশের অনিষ্ট অপসারিত করে থাকেন।

আল্লাহ কুরআন মাজীদে ইরশাদ ফরমিয়েছেন ঃ

#### বিয়ারাভুল কুবুর বা কবর বিয়ারভের সঠিক পদ্ধতি

আল্লাহ যদি তোমাকে কোন যাতনা-ক্রেশ (অথবা বিপদ আপদ) পৌছিরে দেন, তা হলে কেউ নেই তার মোচনকারী, নেই এমন কেউ যে হটিয়ে দিতে সক্ষম আর আল্লাহ যদি তোমার কোন মঙ্গল চান, তবে তা রদ করবারও কেউ নেই। সেরা ইউনুস ১০৭)

তিনি আবার বলেন ঃ

﴿ مَا يَفْتَحُ اللَّهِ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلاَ مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلاَ مُرْسِلَ لَهُ مِنْ ﴿ يَعْدَى (فِيلا: ٢)

আল্লাহ মানুষের জন্য স্বয়ং তাঁর রহমতের যে দুয়ার খুলে দেন, তা বন্ধ করে দেবার মত কেউ নেই, আর তিনিই যে প্রবল পরাক্রান্ত প্রজ্ঞামন্তিত। সেরা আল-ফাতির ১)

অন্যত্র আল্লাহ ইরশাদ ফরমিয়েছেন ঃ

﴿ قُلْ ٱرْآيْتَكُمْ إِنْ آتَكُمْ عَنَابُ اللهِ أَوْ آتَتْكُمُ السَّاعَةُ آغَيْرَ اللهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنتُمُ صَادِقِينَ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ اللهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَونَ مَا تُشْرُكُونَ ﴾

(হে রসূল) আপনি বলে দিন, "আচ্ছা দেখ তো, যদি তোমাদের প্রতি
আল্লাহ্র আযাব এসে যায় অথবা তোমাদের উপর যদি কিল্লামাত আপতিত হয়
তখন কি তোমরা (সাহায্য ও আশ্রেরে জন্য) ডাকবে আল্লাহ ছাড়া অপর কাউকে
(যাদেরকে তোমাদের দেবতারূপে গ্রহণ করেছ)? যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে
থাক- (তবে এর জবাব দাও) না, বরং তাঁকেই (একক প্রভূ-পরোয়ারিদিগারকেই)
তোমরা ডাকবে। তখন যে বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য তাঁকে তোমরা ডাকবে,
যদি তিনি ইচ্ছা করেন সেই বিপদ তিনি দূর করে দেবেন, আর যাদেরকে তোমরা
আল্লাহর শরীক ধরে নিয়েছিলে (সেই বিপদের দিনে) তাদেরকে তোমরা ভূলে
যাবে। (সূরা আন্'আম ৪০-৪১)

সরা বানী ইসরাঈলে আল্লাহ বলেন.

#### বিয়ারাতুল কুবুর বা কবর বিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি

﴿ وَالَّ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَتْتُمْ مِنَ دُومِ فَلاَ يُقِلِّكُونَ كَتَسْفَ الصُّرِ عَنكُمْ وَلاَ تَعْولُنا أَوْلِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَتَنعُونَ إِلَى رَبِيمُ الْوَسِيلَةَ الْبُهُمُ أَفْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحَمَتُهُ وَيَصَالُونَ عَذَا بَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبَكَ كَانَ مَحْدُورًا (إِن السرائيل: ٢٥-١٥)

(হে পয়গয়র!) আপনি (তাদের) বলে দিন ঃ তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য যাদেরকে বিপদ উদ্ধারকারী মনে করে নিয়েছ তাদেরকে ডেকে দেখ! (ডেকে ডেকে ব্যর্থ হবে, তখন বুঝতে পারবে) তোমাদের দুঃখ-ক্রেশ দূর করার কোন ক্ষমতাই তাদের নেই, তার কোন পরিবর্তন সাধনের ক্ষমতাও তারা রাখে না।

যাদেরকে এরা আহ্বান করে তারাই তো স্বীয় প্রভুর নৈকট্য লাভের জন্য 'গুয়াসীলা'র সন্ধান করে বেড়ায় এজন্য যে, কে (তাদের মধ্যে) অধিকতর নিকটবর্তী, আর তারা আক্লাহ্র দয়া প্রত্যাশা করে এবং (সঙ্গে সঙ্গে) তাঁর শাস্তিকে ভয় ক'রে চলে, নিশ্চয় আপনার প্রভূ-প্রতিপালকের শাস্তি ভয়েরই যোগ্য-ভয়াবহ। (সূরা বানী ইসরাঈল ৫৬ ও ৫৭)

উপরে সংকলিত আয়াতগুলোতে আয়াহ এ কথা অত্যন্ত স্পষ্ট এবং খোলাসা করে দিয়েছেন যে, যে সব লোক বিপদএাণের জন্য ফেরেশতা, নাবী-রসূল, ওলী-আউলিয়া, পীর মুরশিদ প্রমুখকে ডেকে থাকে, "তারা লা ইয়ামলেকুনা কাশফায্ যুর্রে ওলা তাহবীলা" দুঃখ-ক্রেশ বিপদ আপদ দূর করার অথবা তার পরিবর্তন সাধনের কোন ক্ষমতাই রাখে না। তারা বর্তমানের বিপদও দূর করতে পারে না, ভবিষ্যুতের দূঃখ কষ্ট প্রতিরোধের ক্ষমতাও তাদের নেই। যদি কোন ব্যক্তি বলে যে, আমি আমার শায়খ তথা পীর মুরশিদকে এ জন্যই ডাকি যে, তিনি হবেন আমার সুপারিশকারী, তবে সে খৃষ্টান এবং তাদের পোণ, বিশপ ও সন্ম্যাসীদের মত ও পথকেই অবলম্বন করবে, মুমিন মুসলিমদের পথ এটা নয়। মুমিন একমাত্র তার প্রভু পরোয়ারদিগারের অনুহাহেরই প্রত্যাশী এবং তাঁরই শান্তির তয়ে তীত, সদা সন্ত্রন্ত। একনিষ্ঠতাবে অকপট মনে সে তার প্রভুকেই ডেকে থাকে। পীর মুরশিদের কাজ হচ্ছে তার মুরীদের জন্য আল্লাহ্র কাছে দু'আ করা এবং তার প্রতি সহৃদয় ব্যবহার করা।

#### বিরারাত্র কৃবুর বা কবর বিরারতের সঠিক পদ্ধতি

এ কথা কন্মিনকালে বিন্দৃত হওয়া উচিত নয় যে, সন্মান ও মর্যাদার সৃষ্টিকুলের সেরা হচ্ছে আমাদের রসূল ﷺ। আর এর সঙ্গে এ কথাও হৃদয়ে গোঁথে রাখা প্রয়োজন যে, সহাবাগণ যারা তাঁর সংস্পর্লে এসেছেন, তাঁর অমিয় বাণী ওনেছেন, তার সমুদায় কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করেছেন, তারাই হচ্ছেন রস্পুল্লাহ ﷺ এর আদেশ নিষেধ এবং শরীয়াতের হকুম আহকাম সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞানবান। তাঁর সন্মান ও মান মর্যাদা সম্পর্কে তারাই অধিকতর ওয়াকেফহাল। আর তারাই ছিলেন তাঁর স্বাধিক অনুগত-হকুম্বরদার।

সেই পাক-পৃত মানব মুকুট, রসূল-শ্রেষ্ঠ ও নাবী-সম্রাট তাঁর সহচরদের কাউকেই কখনও এ স্থকুম দেননি যে, ভয়-ভীতি এবং বিপদ আপদ ও দুঃঃখ ক্লেশের সময় 'ইয়া সাইয়েদী', হে আল্লাহর রসূল। হে আমাদের নেতা, হে আল্লাহর রসূল- বলে ডেকো। আর সহাবাগণের মধ্যে কেউ– না নাবী ্র্য্র এর জীবিতকালে, না তাঁর ওফাতের পরে এরূপভাবে তাঁকে ডেকেছেন।

বরং তিনি ডাকতে বলেছেন, একমাত্র আল্লাহকেই এবং নির্ভর করতে বলেছেন একমাত্র তাঁরই উপরে।

# আল্লাহ্র প্রতি পূর্ণ নির্ভরশীলতা এবং তাঁরই নিকট দু'আ প্রার্থনার তাকীদ

কুরআন মাজীদের সূরা আলু ইমরানে আল্লাহ মর্দে মুমিনদের চরিত্র বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন এভাবে ঃ

والذين قَالَ لَهُمْ التَّاسُ إِنَّ التَّاسُ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيَّا اوَقَالُوا حَشْبَنَا اللهُ وَيُعَمُ الْوَكِيلُ فَالْقَلُوا بِنِعْمَةٍ مِنْ اللهِ وَفَصْلُ لَمْ يَمْسَسُهُمْ سُو ۗ وَاتَبَعُوا رصْوَانَ اللهِ وَاللهُ دُوفَعَلْ عَظِيمٍ (ل عدل: ١٧٢-١٧٢)

তারা সেই লোক যাদেরকে লোকেরা এসে খবর দিল যে, (তোমাদের দুশমন) লোকেরা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সংঘবদ্ধ হয়েছে! এ কথা শ্রবণ করার পর (মর্দে মুমিনগণ ভয়ে সন্তুন্ত হওয়ার পরিবর্তে বরং) তাদের ঈমান

#### বিরারাতুল কুবুর বা কবর বিরারতের সঠিক পছতি

আরও বর্ধিত হলো, বল দৃঢ়তর হয়ে উঠল আর তারা বলে উঠল ঃ আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, আর তিনি হচ্ছেন কারসাজরূপে উত্তম; তারপর যুদ্ধক্ষেরে গমন করে আল্লাহর নিয়ামাত এবং অনুগ্রহ রাশি ঘারা পুট হয়ে তারা বিজয়ী বেশে ফিরে এল, কোন রূপ অনিষ্ট তাদেরকে স্পর্শ করতে পারল না, কেননা আল্লাহর সম্ভূষ্টি লাভের পদ্থাই তারা অনুসরণ করেছিল। আর জেনে রাখো, আল্লাহ হচ্ছেন অতীব অনুগ্রহপরায়ণ। (সূরা আলু ইমরান ১৭৩ ও ৭৪)

এখন হাদীস থেকে আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীলতার কতিপয় উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পেশ করা যাচ্ছে z

সহীহ বুখারীতে ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত ঃ (حَسْبُنَا اللَّهُ ونَعْمَ الْوَكِيْلُ)

আল্লাত্ই আমার জন্য যথেষ্ট এবং কারসাজরূপে কতই না উত্তম- এই কালেমা ইব্রাহীম ('আ.) সেই মহা বিপদের সময় উচ্চারণ করেছিলেন যখন কাফিরের দল তাকে অগ্নিকুন্তে নিক্ষেপ করেছিল, আর রস্লুল্লাহ ﷺ সেই সময় তা পাঠ করেছিলেন, যখন লোকেরা এসে তাঁকে খবর দিল যে,

# (انَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ)

"আপনাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আপনাদের বিরুদ্ধবাদী (মাক্কাহুর) লোকেরা সংঘবদ্ধ হয়েছে।"

২। বুখারীতে এই হাদীস সংকলিত হয়েছে যে, রস্লুরাহ 🕸 বিপদাপদে-উদ্বেগ আকূলতার সময় এই কালেমা পাঠ করতেন ঃ

﴿ لاَ إِلهَ إِلاَ اللهُ العَطْيِمُ الحَلِيمُ، لا إِلهَ إِلاَ اللهُ رَبُّ العَرْشِ العَطِيمُ، لاَ إِلهَ إِلاَ اللهُ رَبُّ السُمَاوَاتِ وَرَبُّ الأَرْضِ وَرَبُّ العَرْشِ الْكَرِيمُ ﴾.

"নেই কোন আরাধনার যোগ্য-উপাস্য প্রস্থু একমাত্র আল্লাহ ছাড়া যিনি মহান, যিনি সহিষ্ণু, নেই কোন আরাধনার যোগ্য-উপাস্য প্রস্থু একমাত্র আল্লাহ ছাড়া যিনি মহিমানিত আরশের অধিপতি, নেই কোন আরাধানার যোগ্য-উপাস্য প্রস্থু একমাত্র আল্লাহ ছাড়া যিনি আসমান সমূহ ও যমীনের প্রত্নু প্রতিপালক এবং মহান আরশের প্রত্নু পরোরারদিগার।"

### বিয়ারাতৃল কুবুর বা কবর বিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি

হাদীদে আছে যে, নাবী 🐉 এ ধরনের বহু দু'আ তাঁর পরিবার-পরিজনকে শিখিয়েছিলেন ৷

সুনান হাদীস গ্রন্থ সমূহে আছে, রস্লুক্সাহ 🎉 তাকলীফ অর্থাৎ দুঃখ-কষ্ট যাতনার সময় এই দু'আ পড়তেন ঃ

يَأْحَى لَا قَيُومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغيثُ-

হে চিরঞ্জীব, হে চিরবিদ্যমান। আপনার রহমাতের আমি ভিখারী।

হাদীসে আরও বর্ণিত হয়েছে যে, নাবী 🍇 তাঁর প্রিয়তমা কন্যা ফাতিমাহ (রাযি.)-কে এই দু'আ শিধিয়েছিলেন-

يَاحَقُ يَاقَبُومُ يَا بَدِيْعُ اسْمُواتِ وَلاَرْضِ لِآالِهَ اللَّهِ النَّتَ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيثُ أَصْلُحُ لِى شَانِى كُلُهُ وَلاَ تَكِلْنِى إلى نَفْسِى طَرَفَةً عَيْنِ وَلاَ إلى احَدٍ مَّنْ خَلَةَهَ -

হে চিরস্থারী। হে আকাশসমূহ ও পৃথিবীর উদ্ধাবক। নেই কোন উপাস্য প্রভূ-পরোয়ার্দিগার তুমি ভিন্ন, আমি তোমার রহমাতের ভিখারী। আমার সমস্ত কাজকর্ম বিশুদ্ধ করে দাও। আর চোখের একটি পলকের জন্যও আমার নিজের উপর আমাকে হেড়ে দিওনা- তোমার সৃষ্টির মধ্যে আর কারোর উপরেও নয় (সর্বক্ষণ আমাকে একমাত্র তোমারই হিকাষাতে রেখো)।

৫। মুসনাদে ইমাম আহমাদ এবং সহীহ আবি হাতিমে রিওয়ায়াত এসেছে যে, ইবনে মাসউদ (রাঘি.) রসৃল ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রস্লুল্লাহ য় এরশাদ করেছেন ঃ

যে ব্যক্তি বিপদ আপদে উদ্বেগ উৎকণ্ঠার সময়ে নিমের এই দু'আ খালেস অস্তরে পাঠ করে, আল্লাহ আ'আলা তার উদ্বেগ উৎকণ্ঠা, তার মনের অস্থিরতা এবং বিচলিত অবস্থা দূর করে দেন এবং তৎপরিবর্তে মনে আনন্দ ও প্রশান্তি এনে দেন ঃ

«اللَّهُمُّ إِنِّي عَبْدُكَ، ابْنُ عَبْدُكِ، ابْنُ أَمْتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضِ فِيُّ حُكْمُكَ، عَدَّلُ فِي قَصَاوَكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلُّ اسْمِ هُو بَكَ. سَمَّيْتَ بَد نَفْسَكَ، أَوْ

#### বিয়ারাডুল কুবুর বা কবর বিয়ারভের সঠিক পছডি

أَنْزَلْتُهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلَقِكَ، أَوِ اسْتَأَثَّرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الغَيْبِ عِنْدُكَ، أَنْ تَجْعَلَ القُرآنَ العَظِيْمَ رَبِيعْعَ قَلْبِي، وَتُوزُ صَدْدِي، وَجِلاً - خُرْنِي، وَذَهَابَ هَمِّى وَغَمِّىْ،

"প্রভূ হে! আমি তোমারই দাস, আর তোমার দাসের পুত্র এবং তোমার দাসীর পুত্র (অথাৎ আমি নিজেও তোমার দাস এবং আমার পিতা-মাতাও তোমার দাস-দাসী) আমার কপাল অর্থাৎ আমার সন্তা তোমারই হন্তে, তোমার প্রতিটি হুকুম আমার উপর প্রযোজ্য (এবং অবশ্য প্রতিপাদ্য) আমার সম্বন্ধে তোমার প্রতিটি ফরসালা ইনসাফ তথা ন্যায় ও সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমি তোমার প্রত্যেক সেই নামে (যে নামে তুমি সুপরিচিত) যে নাম তুমি তোমার নিজের জন্য নির্বাচন করেছ অথবা যা তুমি তোমার প্রছে নামিল করেছ অথবা যা তুমি তোমার প্রছে নামিল করেছ অথবা যা তুমি তোমার কানে সৃষ্টজীবকে তুমি শিক্ষা দিয়েছ অথবা যা তুমি ইল্মে গায়িবের খাজানায় নিজের কাছেই সুরক্ষিত রেখেছ- তোমার কাছে প্রার্থনা জানাছি যে, তুমি কুরআনে আয়ীমকে আমার হুদরের বসন্ত ও আমার চোখের জ্যোতি বানিয়ে দাও, ঐ কুরআনকে আমার উল্লো উৎকণ্ঠার অপসারন এবং আমার চিন্তা ভাবনা দুরীকরণের মাধ্যম করে দাও।"

সহাবীগণ রস্লুল্লাহ 🕸 এর নিকট আর্য করলেন, হে আল্লাহ্র রস্ল। আমরা কি এই দু'আ শিখে মুখস্থ করে নিবঃ তিনি এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি এই দু'আ ত্বনের, সে যেন তা শিখে মুখস্থ করে নের।

৬। রসৃশুল্লাই 👺 স্বীয় উত্মতের শিক্ষা এবং স্থশিয়ারীর জন্য আরও বলেন ঃ

أن الشمس والقمر أيا تأن من أبات الله لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكن الله بخوف بهما عباده فاذا رايتم ذلك فانزعوا ألى الصلوة وذكر الله والاستففار-

"সূর্য গ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ আল্লাহর অসীম কুদরতের বন্ধ নিদর্শনের মধ্যে দু'টি নিদর্শন মাত্র। কারো জন্ম অথবা মৃত্যুর সঙ্গে এর কোনই সম্পর্ক নেই । মহীয়ান ও গরীয়ান আল্লাহ বব্দুল আলামীন স্বীয় কুদরতের মাধ্যমে তাঁর শক্তিমন্তা এবং মহিমার কিছু নিদর্শন দেখিয়ে থাকেন মাত্র। যখন তোমরা তোমাদের তখন ভয়ে

#### বিয়ারাতুল কুবুর বা কবর বিয়ারভের সঠিক পদ্ধতি

সম্ভন্ত হয়ে আল্লাহ্র কাছে তোমরা পানাহ চাবে- সলাত, আল্লাহর যিক্র আয়কার ও ইস্তিগফারের মাধ্যমে।" তিনি সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের সময় সলাত পড়ার, দু'আ করার, দান খয়রাত করার এবং গোলাম আজাদ করার আদেশ প্রচার করেন। তিনি তাদেরকে এ কথা বলেননি যে, চন্দ্র গ্রহণ ও সূর্য গ্রহণের সময় কোন সৃষ্ট জীব বা বন্ধু, কোন ক্ষেরেশতা, কোন নাবী, কোন ওলী আউলিয়াকে সাহায্যের জনা ডাকবে।

আরাহ্র উপর নির্ভরশীল হওয়ার এ ধরনের বহু শিক্ষাই রস্ল ﷺ এর সূল্লাতে প্রচুর মওজুদ রয়েছে যার থেকে এ কথা সূপ্রমাণিত ও সুসাবান্ত হয়ে যায় যে, মুসলমদের বিপদ আপদ ও ভয় ভীতিতে অন্য কিছু করাই সিদ্ধ নয়, একমার ওয়ু তা.ই করা শরী আত সিদ্ধ- যা আল্লাহ করতে বলেছেন অর্থাং তোমরা সরাসরি আল্লাহকে ভাক, ওয়ু তারই নিকট আবেদন জানাও, তারই যিক্র-আ্থকারে প্রবৃত্ত হও ও গোলাম আজাদ করো, সদৃকাহ দিতে থাকো এবং এই ধরনের অন্যবিধ দান ধয়রাত করে চলো। এরপর আল্লাহর প্রতি প্রত্যয়শীল একজন মুন্মিন মুসলমানের পক্ষে কী করে এটা সম্ভব হতে পারে যে আল্লাহ এবং তার রস্ল ﷺ এর নির্ধারিত ও প্রদর্শিত পথ ছেড়ে সেই বিদ্যোত এবং তমরাহার পথ সে বেছে নেবে যার সমর্থনে শরী আতে কোনই দলীল প্রমাণ বিদ্যমান নেই। উক্ত কাজ নাসারা এবং মৃত্তিপূজারী মুশরিকদের অন্ধ অনুকরণ ছাড়া আর কিছুই নয়।

# শির্ক ও অন্যান্য নিষিদ্ধ কাজের প্রতি আকর্ষণ

যদি কেউ এই কথা বদে যে, এভাবে মৃত বুমুর্গ ব্যক্তিকে ডাকার ফলে তার অভাব দূর হয়েছে, তার প্রয়োজন মিটে পেছে এবং বুমুর্গ ব্যক্তির চেহারা তার সমূবে ভেসে উঠেছে, তাহলে তার জানা প্রয়োজন যে, নক্ষত্র-পূজক, মৃতি পূজক প্রভৃতি মুশরিকদের বেলাতেও এরূপ ঘটনা অনেক ঘটে থাকে। বস্তুতঃ অতীত কালে এবং বর্তমান মুশরিকদের এ ধরনের বহু ঘটনার বিবরণ বহু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এরূপ বিশ্বয়কর ঘটনা যদি প্রকৃ[মাক্ত না হতো তা হলে মৃতি প্রভৃতির পূজার কেউ কোন দিনই আত্মনিয়োণ করত না।

#### বিরারাভূল কুব্র বা কবর বিরারভের সঠিক পদ্ধতি

কুরআন মাজীদেই আমরা এর প্রমাণ দেখতে পাই। ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ ('আ.) আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপন প্রসঙ্গে বলেন ঃ

"আর আমাকে এবং আমার সন্তানসন্ততিকে তুমি মূর্তি ও প্রতীক পূজা থেকে দূরে রেখো, প্রস্তু হে! নিকয় ওগুলো (ঐ মূর্তি ও প্রতীকগুলো) বহু মানুষকে গুমরাহ ও পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে।" (সূরা ইব্রাহীম ৩৫ ও ৩৬)\*

ইয়াকুব ('আ.)-এর নাবী-পুত্র ইউসুফ ('আ.) কারাগারে বসেও তাওহীদের শিক্ষা প্রচার করে গিয়েছেন। তিনি কারাগারেই ঘোষণা করেছেন ঃ আমি অনুসরণ করে চলেছি আমার পিতৃ পুরুষ ইবাহীমের, ইসহাকের ও ইয়াকুবের মিল্লান্ডের। আল্লাহ্র সঙ্গে অন্য কিছুকেই শরীক করা আমাদের পক্ষে সম্বব নয়।...

তারপর তিনি কারাগারে তাঁর দুই সঙ্গীকে উদ্দেশ্য করে বপেছেন, "হে আমার কারাগারের সঙ্গীঘয়! (বল দেখি।) বহু বিচ্ছিন্ন ঈশ্বরই শ্রেয়, না এক অদ্বিতীয় পরম-পরাক্রান্ত আল্লাহ্য"

"তিনি ব্যতীত আর যা কিছুর পূজা অর্চনা তোমরা করে আসছ সেগুলো তো (অবান্তব) নামমাত্র-যেওলোর নামকরণ করেছ তোমরা এবং তোমাদের পিতৃপুক্ররেরা, যার সধ্বদ্ধে আল্লাহ কোনই সদদ নাধিল করেন নাই। জেনে রাখোঁ, হুকুমের একমাত্র মালিক তো হচ্ছে আল্লাহ। তিনি আদেশ করেছেন, তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারোরই বন্দেগী করবে না। এটাই হচ্ছে সত্য ও সুদৃঢ় ধর্ম! কিছু অধিকাংশ মানুষই তা জানে না।"(সূরা ইউসুক ৩৮-৪০; অনুবাদক)

<sup>\*</sup> নোট ঃ ইব্রাহীম ('আ.)-এর এই দু'আ কবুল হরেছিল। তাঁর দুই পুত্র ইসমাঈল ('আ.) ও ইসহাক ('আ.) পৌজলিকতার সংদ্রব থেকে গুধু নিজেরাই দূরে অবস্থান করেন নাই, তারা অন্যকেও মূর্তি পূজা থেকে দূরে রাখার জন্য সংগ্রাম করে গেছেন। ইসহাক ('আ.)-এর পুত্র ইয়াকুব ('আ.) জীবনতর এই সাধানায় রত থেকে মৃত্যুর প্রাক্তালে তার পুত্রদের ডেকে যখন জিজেস করেন, আমার পরে তোমরা কার ইবাদাত করবেণ তখন তারা এক বাক্যে উত্তর দিয়ে ছিলেন, আমার আপনার গুতু পরোয়ারনিপারের এবং আপনার পিতৃ পুরুষ-ইরাহীম, ইসমাঈল ও ইমহাকের সেই এক ও একক আল্লাহরই ইবাদাত করব এবং তাঁরই প্রতি আশ্বসমার্পিত মুসলিম আমার। (সুবা আল-বাকার) ২০০)

#### যিয়ারাতৃল কুবুর বা কবর যিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি

কথিত আছে যে, ইব্রাহীম ('আ.)-এর পর মাক্কাহ্য় প্রথম শির্কের আমদানী করে আম্র ইবনে লাহয়ীল খাযায়ী যাকে রসূল ﷺ দোষখে এই অবস্থায় দেখেছিলেন যে, তার নাড়িভূঁড়ি পড়ে আছে আর সে তা টেনে বেড়াচ্ছে!

প্রথম প্রথম সে (মাক্কাহ্য়) যাড় ছেড়ে দিয়েছিল এবং সে-ই সর্বপ্রথম (মাক্কাহ্য়) দ্বীনে ইব্রাহীম অর্থাৎ খালেস তাওহীদের ধর্মকে মিটিয়ে দিয়েছিল। কথিত আছে যে, সে সিরিয়ায় গিয়ে বাল্কা নামক স্থানে মূর্তি পূজার প্রচলন দেখতে পায়। দেখানে লোকদের মধ্যে এই ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল যে, প্রতিমাগুলো তাদের কল্যাণ বিধান এবং অকল্যাণ ও ক্ষয়ক্ষতি দৃরীকরণে সহায়তা করে থাকে। ফলে সে ঐ মূর্তিগুলোক মাক্কাহয় স্থানান্তরিত করলো। এভাবে সে মাক্কাহয় মূর্তিপূজার মাধ্যমে শির্কের রেওয়াজ প্রবর্তন করল। সে সেখানে সেই সব নিষিদ্ধ কাজের প্রথা জারি করে দিল যা আল্লাহ এবং তাঁর রসূলগণ হায়াম করে দিয়েছেন। সেই নিষিদ্ধ কাজগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেঃ শির্ক, যাদু, না হক খুনখারাবী, ব্যাভিচার, মিখ্যা সাক্ষ্যদান প্রভৃতি। এই সব পাপক্রিয়ায় মানুষ আকৃষ্ট হয় কখনও নফ্সে আখ্যারার তাকীদে অর্থাৎ অসৎ প্রবৃত্তির তাড়নায় আর কখনও অজ্ঞানতার কারণে।

মনের অসৎ প্রবণতা মানুষকে নিষিদ্ধ কাজের মধ্যে তার জন্য কল্যাণ নিহিত এবং ক্ষয়ক্ষতি থেকে মুক্তির পথ আছে বলে মিথ্যা ধারণা জন্যায়। এই মিথ্যা ধারণার সৃষ্টি না হলে সে কিছুতেই এমন কাজে প্রবৃত্ত হতো না যার ভিতর দৃশতঃ কোন কল্যাণ নেই।

অজ্ঞানতার বশবতী হয়ে এবং প্রবৃত্তির তাড়নায় শির্ক এবং অন্যান্য নিষিদ্ধ কাজের ফাঁদে কেন মানুষ পা দেয় তার খোলাসা বিবরণ অতঃপর পেশ করা হচ্ছে।

# শির্ক ও অন্যান্য নিষিদ্ধ কাচ্ছে ছড়িত হওয়ার দু'টি প্রধান কারণ ঃ অজ্ঞতা এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ

অজ্ঞতা এবং প্রয়োজনের তাকীদ মানুষকে নিষিদ্ধ কাজের দিকে প্রভাবিত করে। যে ব্যক্তি সত্য সত্যই জ্ঞান রাখে যে, অমুক কাজটি খারাপ ও ক্ষতিকর এবং শরী'আত নিষিদ্ধ, সে কী করে জেনে গুনে ক্ষতিকর কাজ করতে পারে?

#### বিয়ারাভূল কুবুর বা কবর বিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি

সে ব লোক নিষিদ্ধ কাজ করে চলে তাদের মধ্যে রয়েছে কতক জাহেল এবং নাদান-অজ্ঞ এবং ভালমন্দের বোধ-রহিত। তারা উক্ত কাজের ক্ষতি এবং অনিষ্টকারিতা সম্পর্কে অনুভূতি শূন্য। বাকী লোকের মনে এ বোধ রয়েছে যে, কাজটি অন্যায় কিছু তারা উক্ত কাজের প্রতি প্রশুর এবং এক অন্ধ আবেগে আকর্ষিত। উৎকট কাম ভাব এবং ভোগ প্রবৃত্তি তাদের হৃদয়কে অন্থির এবং চঞ্চল করে তোলে। কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে, কোন নিষিদ্ধ কাজে যে ক্ষতি ও অন্তত পরিণতি নিহিত রয়েছে- উক্ত কাজের সামন্ত্রিক আনন্দে ও সজোগের মোহে তা আরও বর্ধিত হয়। কী ভয়ন্তর পরিণতি তার জন্য অপেক্ষা করছে সে তা মোটেই অনুধাবন করে না। অজ্ঞতার কারণে সে উক্ত ক্ষতি সম্পর্কে অনবহিত থেকে যায়। কিংবা ভোগ লিক্ষা তার উপর প্রধান্য বিস্তার করে একেবারে অন্ধ করে কেলে। সে তার প্রবৃত্তির কেনা গোলামে পরিণত হয়। সে যা হক এবং প্রকৃত সত্য তা মোটেই অনুধাবন করতে পারে না। কেননা (হাদীসে এসেছে)

"কোন বস্তুর প্রেম অথবা কোন বস্তুর প্রতি অনুরাগ তোমাকে অন্ধ এবং বধির করে ফেলে। এজন্যই বলা হয়েছে, সাহেবে ইল্ম তথা বিদ্বান ও জ্ঞানী ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে থাকে।"

আব্ আলীয়া বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ এর সহাবীগণকে এই আয়াতের অর্থ এবং তাৎপর্য জিজ্ঞেস করি ঃ

(17

"বস্তুতঃ আল্লাহ সেই সব লোকের প্রতি প্রত্যাবর্তিত হন, ডাদের তাওবাহ কবুল করেন যারা অপকর্ম করে থাকে অজ্ঞতা বশতঃ তারপর (সে সম্পর্কে সচেতন হওয়ার পর) শীঘ্রই (আল্লাহ্ব দিকে ফিরে গিয়ে) তাওবাহ করে থাকে।

আল্লাহ কবুদ করে থাকেন এই শ্রেণীর লোকদের তাওবাহ, আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" (সুরা আন-নিসা ১৭)

### বিয়ারাতৃল কুবুর বা কবর বিয়ারতের সঠিক পঞ্জতি

আবু আলীয়া সহাবীগণের নিকট থেকে এই আয়াতের তাৎপর্য সম্পর্কে যে উত্তর পেরেছিলেন তা এখানে উল্লেখিত হয়নি।

(তবে অন্যত্র দেখা যায় যে, সহাবীরা বলতেন যে, মানুষের দ্বারা যে শুনাহের কাজই সংঘটিত হয়ে থাকে তা ঘটে থাকে জাহেলী তথা অজ্ঞতা এবং জ্ঞানবিশ্রমের জন্যই।)

শরী আতে যে সব কাজ নিষেধ হয়েছে তাতে (অপপ্রতাব-বিন্তারী) কী কী ক্ষতি নিহিত রয়েছে এবং শরী আতে যে সব কাজের আদেশ প্রদান করা হয়েছে তাতেই বা কী কী (তত প্রতাব বিন্তারী) কল্যাণ রয়েছে সে সম্পর্কে বিশদতাবে আলোচনার স্থান এটা নয়। তবে মুমিন ব্যক্তির জন্য এটুকু জেনে রাখাই যথেষ্ট যে, আল্লাহ তা আলা যে সব কাজের হকুম দিয়েছেন সেগুলো হয় পুরাপুরি কল্যাণের প্রতীক নতুবা তার ভিতরে রয়েছে কল্যাণের আধিক্য। আর যে সব কাজ তিনি করতে নিষেধ করেছেন তা হয় পুরাপুরি অকল্যাণের প্রতীক নতুবা তাতে অকল্যাণের আধিক্য রয়েছে। এখানে জেনে রাখা প্রয়োজন যে, আল্লাহ তা আলা যে সব কাজের জন্য মনুষ্য জাতিকে নির্দেশ প্রদান করেছেন তাতে এরূপ মনে করার কারণ নেই যে, তাতে আল্লাহ তা আলার নিজের কোন প্রয়োজন রয়েছে বরং তাতে মানুষের নিজেরই কল্যাণ ও উপকার রয়েছে। আর যে কাজ করতে তিনি নিষেধ করেছেন, তার একমাত্র কারণ হচ্ছে এই যে, তা করনে মানুষ নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এজন্যই রস্লুয়াহ শ্র্ম্বি এর পরিচয় প্রদান করতে গিয়ে আল্লাহ তা আলা ইরশাদ করমিয়েছেন ঃ

"রসৃদ ﷺ তাদেরকে সংকর্মের নির্দেশ দেন ও অসৎ কর্ম থেকে বারণ করেন আর পবিত্র জিনিসকে হালাল করেন এবং অপবিত্র বস্তুকে হারাম করে দেন।" (সুরা আরাফ ১৫৭)

এখন কবরের আলোচনায় প্রত্যাবর্তন করা যাক। মুসলিমদের সর্বসম্মত অভিমত অনুসারে কবর মাজারে তা যে কোন ওলী-আউলিয়া, পীর পয়গাম্বরের

#### বিয়ারাতৃল কুবুর বা কবর বিয়ারভের সঠিক পদ্ধতি

হোক না কেন হাত রাখা, চুখন করা, তাতে মুখ-গাল স্পর্শ করানো নিষিদ্ধ। প্রাথমিক মুগের কোন উন্নত এবং সে যুগের কোন ইমাম এরপ কখনও করেননি। এ হচ্ছে এক প্রকারের শির্ক। যেমন আল্লাহ তা আলা এরশাদ ফরমিয়েছেন ঃ

নূহের কউমের লোকেরা তাদের স্বজাতিকে বলত, "নিজেদের আরাধ্য ঈশ্বরকে কোন মতেই বর্জন করবে না, বিশেষতঃ ওয়ান্দাকে, সুওয়াকে এবং ইয়াগৃসকে, ইয়াউককে এবং নাস্রকে। তাদের প্রধানগণ (এভাবে) বহু লোককে পথন্তই করেছে।" (সুরা নৃহ ২৩ ও ২৪)

এ সম্পর্কে প্রথমেই আলোচনা করা হয়েছে যে, উপরের উদ্ধৃত ওয়াদা, সুওয়া প্রভৃতি নৃহ ('আ.)-এর কউমের পূর্ব পুরুষদের কতিপয় সাধু ব্যক্তির নাম ছিল। কালক্রমে তাদের মাজার মানুষের যিয়ারত এবং ই'তিকাফের স্থানে পরিণত হয় এবং গোরপ্জায় এর শেষ পরিণত ঘটে। সর্বশেষে মানুষ তাদের মূর্তি তৈরী করে মূর্তি পূজা ওরু করে দেয়।

বুমূর্গ ব্যক্তিদের প্রতি অন্ধ ভক্তির এই অন্ধন্ত পরিণতির কারণেই মাজার সমূহের স্পর্শ, চূম্বন, তার উপর মুখমঞ্জ মিলানো প্রভৃতি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে নিষিদ্ধ হয়েছে। বিশেষ করে যখন এই সব কাজের সঙ্গে কবরে-মাজারে শায়িত মৃত ব্যক্তিকে ডাকা, তার নিকট ফরিয়াদ পেশ এবং প্রার্থনা জ্ঞাপন্ সংযুক্ত হয়।

আমি ইতোপ্রেই এই সমস্ত বিষয় পর্বালোচনা করেছি এবং সেখানেই কবর সমূহের যিয়ারত উপলক্ষে যে সব শিকী কার্য সংঘটিত হয়ে থাকে তার উপর আলোকপাত করেছি। তাতে শর্মী যিয়ারত এবং বিদআতী যিয়ারতের পার্থক্য নির্দেশ করে শেষোক্ত যিয়ারতে নাসারাদের সঙ্গে গোরপোরস্ত ব্যক্তিদের মিল দেখিয়েছি এবং এটা যে তাদের অন্ধ অনুকরণের ফলশ্রুতি তাও দেখিয়ে দিয়েছি।

#### বিশ্বারাতৃদ কুবুর বা কবর বিশ্বারতের সঠিক গছডি

পীর এবং বুযুর্গদের সম্মুখে মাথা অবনমিত করা. মাটি চুমা খাওয়া এবং এই ধরনের অন্যান্য কাজ নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে ইমামগণের মধ্যে কোনই মতভেদ নেই। বরং আল্লাহ ছাডা অপর কারোর সামনে তথ মাথা ঝুকানোও সিদ্ধ নয়। মুসনাদে আহুমাদ ইবনে হাম্বল এবং অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে মু'আয ইবনে জাবাল (রাঝি.)-এর যে ঘটনা বিবৃত হয়েছে তাতে দেখা যায় যে, তিনি সিরিয়া থেকে মাদীনাহ্য় ফিরে এসে রসূলুল্লাহ 🕮 এর সম্মুখে সিজদা ক'রে ফেললেন। রসূল 🕰 বললেন, মু'আয়া তুমি এ কী কাণ্ড করলে? তখন মু'আয় (রাযি.) আরয করলেন, হে আল্লাহ্র রসূল! আমি সিরিয়ার অধিবাসীদেরকে দেখে এলাম যে তারা তাদের পাদী এবং অন্যান্য মান্য ব্যক্তিদের সিজদা করে থাকে। তারা এই কাজের সমর্থনে বলে যে. এরূপ সিজদা পূর্ববর্তী নাবীদের যুগ থেকে চলে আসছে। রসললাহ 🎉 এরশাদ করলেন- জেনে রাখো, হে মুআয়। এটা সত্যের অপলাপ, তাদের এক মিথ্যা ভাষণ। আমি যদি মানুষকে সিজদা করার হুকুম দিতাম, তা হলে স্ত্রীদেরকে তাদের স্বামীদের সিজদা করতে বলতাম, কেননা স্ত্রীদের উপর স্বামীদের বড় রকম হক রয়েছে। (কিন্তু যেহেতু আল্লাহ ছাড়া কোন মানুষই অপর কোন মানুষের সিজদা পেতে পারে না। তাই এ ধরনের ছকুম আমি দিতে পারি না।)

ভারপর ভিনি ﷺ বললেন, হে মুআয! আমার মৃত্যুর পর যখন আমার কবরের পার্শ্ব দিয়ে অভিক্রম করবে, তখন কি (কবরের উদ্দেশে) সিজদা করবে? মু'আয (রাযি.) বললেন, "না'। তখন রসূল ﷺ বললেন, হাঁা, কখনো ভা করবে না।

বরং এর চাইতেও বড় হঁশিয়ারী রয়েছে নিম্নোক্ত ঘটনায়।

সহীহ বুখারীতে জাবির (রাথি.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে দেখা যায় যে, রস্পুল্লাহ ﷺ তাঁর রুপ্ন অবস্থায় বসে বসে যখন নামায পড়ছিলেন, তখন তাঁর পন্চাতে সহাবীগণ কাতার বেঁধে দণ্ডায়মান অবস্থায় নামায পড়তে যাচ্ছিলেন। তখন রস্পুল্লাহ ﷺ তাদেরকেও বসে নামায পড়ার হুকুম দিলেন। তারপর ইরশাদ ফরমালেন, অনারবরা যেভাবে একে অপরের তা'যীম করে থাকে, তোমরা আমাকে সেরূপ তারীম করে না। তারপর বললেন, যে ব্যক্তি তার

#### বিয়ারাতুল কুবুর বা কবর বিয়ারভের সঠিক পদ্ধতি

সন্মুখে লোকেদের দণ্ডবৎ নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে খুশী হয়, সে যেন দোযখে তাঁর বাসস্থান ঠিক করে নেয়।

এখন চিন্তা করে দেখুন, যখন রসৃল 🎎 জনারবদের মধ্যে প্রচলিত বড়দের প্রতি সন্মানার্থে দাঁড়ানোর প্রথাকে এডদূর অপছন্দ করেছেন এবং তাদের সঙ্গে সামজ্ঞস্য স্থাপিত হয় এমন কাজ থেকে এত অধিক পরহেয করেছেন যে, তিনি বদে নামায় পড়ানো অবস্থায় তাঁর পশ্চাতে সহাবাগণের দাঁড়িয়ে নামায় পড়া বন্ধ করে দিয়ে বসে পড়তে বললেন। এটা এজন্য করলেন যে, যারা তাদের বৃযুর্গ ও মান্য ব্যক্তিদের সম্মানার্থে দপ্তায়মান হয় তাদের অনুকরণ যেন মুসলমানরা না করে। এছাড়া তিনি পরিছার বলে দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি তার সম্মানার্থে লোকদের দাঁড়ান দেখে খুশী হয়, দোষধে প্রবেশ ছাড়া তার গতান্তর নেই। এই যদি হয় নিষেধাজ্ঞার পরিসর, তাহলে পীর বৃযুর্গদের সিজদা করা, তাদের সামনে মাথা নোয়ানো এবং হাত চুম্বন করা কী করে জায়িয় হবেং

'উমার ইবনে আবুল আয়ীয়- যিনি পৃথিবীর বুকে আল্লাহ্র খলীফা ছিলেন, তিনি এমন সব কর্মচারী নিযুক্ত করেছিলেন যাদের কাজই ছিল দরবারে প্রবেশকারীদের মাটি চুম্বন দেয়ার প্রথা পালনে বাধা দেয়া। সে সল্পেও যারা সেরূপ করতো তাদের তারা শায়েপ্তা করতেন।

মোট কথা, কিয়াম (দাঁড়ান) ক'উদ (বসা), রুকু এবং সিজদা সম্পূর্ণরূপে একমাত্র আসমান ও যমীনের স্রষ্টা একক আল্লাহ্রই প্রাপ্য- তাঁরই খাস অধিকার। আর যে বস্তুতে একমাত্র আল্লাহ্রই হক- সেখানে অন্য কারোর বিন্দুমাত্রও অংশ নেই।

এমনকি শপথ করার মত একটি চিরাভ্যন্ত কাজ যা মানুষ অহরহ করে থাকে-একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অপর কারোর নামেই করা চলবে না। অন্য কারোও নামে কসম খাওয়া কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

বুখারী এবং মুসলিমের রিওয়ায়াতে আছে- রস্লুল্লাহ 🎉 বলেছেন ঃ
من كان حالفا فلمحلف بالله او ليصمت

### বিয়ারাভূল কুব্র বা কবর বিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি

"যে ব্যক্তি শপথ করবে- সে যেন শপথ করে আল্লাহ্র নামে নতুবা সে নীরব থাকবে, অন্য কোন শপথই উচ্চারণ করবে না।"

অন্য হাদীসে আছে ঃ

من حلف لغير الله فقد اشرك-

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন নামে কসম খায়, সে শির্ক করে থাকে।"

বস্থুতঃ সব রকম ইবাদাত একমাত্র আল্লাহ্র জন্যই সুনির্দিষ্ট, একমাত্র লা শরীক আল্লাহরই তা প্রাপ্য, অন্য কারোর কোনই হক নেই তাতে।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেছেন ঃ

"বস্তুতঃ ভাদেরকে তো এই আদেশই দেয়া হয়েছিল যে, দ্বীনকে ভারা খালেস করে নিবে গুধুমাত্র আল্লাহ্বর জন্য-একনিষ্ঠভাবে এবং কায়িম করবে নামাযকে এবং প্রদান করতে থাকবে যাকাত আর প্রকৃত প্রস্তাবে এটাই হচ্ছে সুদ্যু ধর্মমত।" (সূরা বাইয়িনাহ ৫)

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূল 鎽 বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য তিনটি বস্তু পছন্দ করেন, সেগুলো এই ঃ

 'তোমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করো আর ইবাদাতে কাউকে তাঁর সঙ্গে শরীক করো না।"

২। "সকলে সমিলিতভাবে আল্লাহ্র রশিকে (কুরআন এবং তার ব্যাখ্যারূপী সুন্নাহকে) দৃঢভাবে আঁকড়ে ধরে থাকবে আর তোমরা ফির্কায় ফির্কায় বিভক্ত হয়ে য়েয়ো না।"

#### যিরারাতুল কুবুর বা কবর বিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি

### (٣) وآنْ تَنَا صَحُوا مَنْ وَلاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ.

৩। "আর আল্লাহ থাকে তোমাদের উপর শাসন কর্তৃত্ব প্রদান করেছেন, তোমরা তার কল্যাণ কামনা করবে (তার অমঙ্গল কামনা করবে না, বিদ্রোহ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কাজে থাবে না)।"

এ কথা সুবিদিত যে, দ্বীনকে একমাত্র আল্লাহর জন্য খালেস করে দেয়াই ইবাদাতের তথা আনুগত্যের মূল কথা। এ জন্য রসূল ্র্ব্র্যু প্রকাশ্য, গোপন, ছোট, বড় সব রকম শির্ক ও শির্কী কাজে জড়িত হতে কঠোরভাবে নিষেধ করে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। এমনকি বহু সূত্রে বর্ণিত (মৃতাওয়াতির) হানীসে বিভিন্ন শব্দে সূর্যের উদয় ও অন্ত যাওয়ার সময়ে নামায পড়তে (সিজদা করতে) তিনি নিষেধ করেছেন।

কখনও তিনি বলেছেন ঃ

لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها-

"সূর্যোদয় এবং সূর্যান্তের নির্দিষ্ট সময়ে তোমরা ইচ্ছা করে নামায পড়ো না. আবার কখনও বা ভিনি ক্ষলরের উদয় (ফজরের নামায পড়া) এর পর থেকে সূর্য পুরাপুরি না উঠা পর্যন্ত এবং আসরের নামাযের পর থেকে সূর্য পূরাপুরি অন্ত না যাওয়া পর্যন্ত নামায পড়তে নিষেধ করেছেন।"

আবার কখনও বা একথাও জানিয়ে দিয়েছেন যে.

أن الشمس أذا طلعت طلعت بين قرني الشيطان وحيئذ يسجد لها الكفار.

"নিশ্চয় সূর্য যখন উদিত হয়-তখন শয়তানের দুই শিং এর মধ্যস্থল দিয়ে উদিত হয়। আর সেই সময় কাফিরেরা সূর্যকে সিজদা করে থাকে।"

এই সময় নামায আদায় করতে এজন্যই নিষেধ করা হয়েছে যে, তাতে করে মুশরিকদের সঙ্গে সময়ের দিক দিয়ে সামঞ্জস্য দেখা দেয়। কেননা তারা সূর্যোদয় এবং সূর্যান্তের সময় সূর্যকে সিজদা করে থাকে আর সে সময় শয়তান সূর্যের নিকটে অবস্থান করে- যাতে করে মানুষের সিজদা তার জন্য হয়ে যায়।

#### বিয়ারাতুল কুবুর বা কবর বিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি

মুশরিকদের সঙ্গে এতটুকু সামঞ্জস্যের ব্যাপারকেও যখন কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে তথন মুশরিকদের সঙ্গে অন্যান্য ব্যাপারে সামঞ্জস্য রেখে অথবা তাদের দেখাদেখি শির্ক ও শিকীয়ানা কাঞ্জে জড়িত হয়ে পড়া কত বড় অপরাধ তা চিন্তা করে দেখা প্রয়োজন।

রসূলুরাহ 鎽 কে আহলে কিতাবদের উদ্দেশে যে কথা ঘোষণা করার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, এই প্রসঙ্গে তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য

﴿ تُولَيْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ يُتَنَفَا وَيَشَكُمُ ٱلْأَنْتَبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلاَ تُشرِكَ بِهِ شَيْنَا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضَنَا بَعْضَا أَرَّ بَابًا مِنْ دُونِ اللّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا الشّهَدُوا بِأَتّا مُسْلَمُونَ ﴾ (ل عدن : ١٤)

"বলুন (হে রসূল!) হে আহলে কিতাব (ইয়াহ্ননী, নাসারাগণ) তোমরা আসো এমন এক কথায় যা তোমাদের এবং আমাদের মধ্যে একই (অর্থাৎ যা একটা কমন প্রাটফর্ম রূপে ব্যবহৃত হতে পারে) আর সেটা হচ্ছে এই যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারেরই ইবাদাত করব না-কারেরই আনুগত্য বরণ করব না, তার সঙ্গে অপর কাউকে শরীক করবে না এবং আমাদের কেউই আল্লাহ ব্যতীত অপর কাউকেই রবরূপে গ্রহণ করব না। তারা যদি এই ব্যাপারে বিমুখ হয় (রাজী না হয় এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়) তাহলে বলুন ঃ তোমরা এই বিষয়ে সাক্ষী থাক যে, আমরা হচ্ছি মুসলমান-একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র প্রতি আত্মসমর্পণকারী।" (সরা আলু ইমরান ৬৪)

এই সম্বোধন এজন্য করা হয়েছে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুকে প্রভুক্তপে মেনে নেয়ার ব্যাপারে উভয়ের (ইয়াছনী ও নাসারাগণের) মধ্যে সামঞ্জস্য রয়েছে। আর আমরা মুসলমানগণ এ ধরনের কাজে লিগু হতে কঠোর নিষেধ বাণী পেয়েছি, কাজেই যারা রস্লুল্লাহ ﷺ এর হিদায়াত বা সহাবাগণের অনুসৃত পথ এবং তাবিয়ীদের অবলম্বিত পদ্বা (রিষ্ওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমায়ীন) ছেড়ে নাসারা এবং ইয়াছনীদের তরীকাকে অবলম্বন এবং তাদের পথের অনুসরণকে প্রেয় ও শ্রেয় মনে করে বেছে নেয়, তারা নিশ্চিততাবে আল্লাহর এবং তার রস্ল

#### বিয়ারাভূল কুবুর বা কবর বিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি

🅸 এর হকুম আহকাম হেলায় প্রত্যাখ্যান করে থাকে। এটা নিশ্চিতভাবে আল্লাহ এবং তার রসুল 🅸 এর জঘন্য নাফরমানি।

কতক লোক এমন রয়েছে যারা বলে, "আল্লাহর বারকাতে এবং আপনার কল্যাণে আমার কাজ সুসম্পন্ন হয়েছে"। জেনে রাখা প্রয়োজন যে, এ ধরনের কথা শরী আতের সম্পূর্ণ খেলাফ। কেননা কার্যে সিদ্ধিদানের ব্যাপারে আল্লাহর সঙ্গে কেউ শরীক হতে পারে না।

এ ব্যাপারেও রসূলুল্লাহ 🎎 এর পথ নির্দেশ সুস্পষ্ট। যখন কোন এক ব্যক্তি কোন এক প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ 🎎 কে লক্ষ্য করে বললেন ঃ

ما شاء الله وشئت.

"আল্লাহ এবং আপনি যা ইচ্ছা করেন।" তখন এ কথা শুনে রসূল ﷺ বললেন,

اجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده.

"কী! তুমি আমাকে আল্লাহ্র শরীক বানিরে দিলে? এরপ না বলে তুমি বরং বল, একমাত্র আল্লাহ এককভাবে যা ইচ্ছা করেন।"

অন্যত্র তিনি তাঁর সহচরবৃন্দকে লক্ষ্য করে বলেন,

لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد.

"এ কথা বলো না যে, আল্লাহ এবং মুহাম্মান 🅸 যা ইচ্ছা করেন, বরং বলো ঃ আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তৎপর (আল্লাহ্র ইচ্ছা মুতাবেক) মুহামাদ 🅸 যা যা ইচ্ছা করেন।"

এক হাদীসে বলা হয়েছে, কোন এক ব্যক্তি মুসলমানদের একটি দলকে লক্ষ্য করে বললো, ভোমরা যদি আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক না বানাতে ভবে তোমরা কত সুন্দর জাতিই না হতে। কিন্তু ভোমরা বলে থাকো ঃ

ما شاء الله وشاء محمد.

"যা আল্লাহ ইচ্ছা করেন এবং যা মুহাম্মাদ 🏙 ইচ্ছা করেন।"

### বিরারাতুল কুব্র বা কবর বিরারতের সঠিক পদ্ধতি

অতঃপর রসূলুরাহ 🕮 এরূপ বলতে নিষেধ করে দিলেন।

সহীহ বৃখারীতে যায়িদ ইবনে খালিদ (রাথি.) থেকে রিওয়ায়াত এসেছে ।

हों তান আ দা দেন দি দা দি তামক অধি । দিনদ্দ । ক্ষিদ্দেশ হৈ । গ্লি আনা কা

الليل فقال اتدرون ماذا قال ربكم الليلة قلنا الله ورسوله اعلم، قال اصبح

من عبادى مؤمن بى، كافر بالكواكب ومومن بالكواكب كافر بى، فاما من

قال مطرذا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بى كافر بالكواكب واما من قال

مطرنا بنو، كذا وكذا، فذالك كافر بى مو من بالكواكب.

নাবী ্র্র্ট্র হুদায়বিয়ায় আমাদের নিয়ে ফজরের নামায পড়লেন, ঐ রাত্রে বৃষ্টি হয়ে গেছে। নামাযের পর রস্লুল্লাহ ্র্ট্ট্র বললেন, তোমরা কি জান যে, গত রাত্রে তোমাদের প্রভু কী বলেছেন। আমরা বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রস্লুলই উত্তম জানেন। তখন রস্লুল্লাহ ্র্ট্ট্র বললেন যে, আল্লাহ বলেছেন ঃ "আজকের রাত্রে আমার বালাদের মধ্যে কতক আমার প্রতি ঈমান রাথে আর নক্ষত্রে পেরস্তী)-কে অস্বীকার করে, আবার কতক এমন রয়েছে যারা নক্ষত্রের প্রতিই ঈমান রাথে এবং আমাকে ইনকার করেন অর্থাৎ আমার কুদরতী শক্তিকে অস্বীকার করে। (তারপর আল্লাহ বলেন) যারা (মনে দৃঢ় আস্থা রেখে) বলে যে, আল্লাহর অনুমহ এবং দয়াতেই বৃষ্টি হয়েছে, তারা আমার প্রতি (প্রকৃত প্রস্তাবে) ইমান রাথে এবং নক্ষত্র পূজা খেকে নিজেদেরকে সুরক্ষিত রাখে। আর যারা এই ধারণা পোষণ করে যে, অমুক অমুক কক্ষত্র রাশির যোগান্ধোপের কলে বৃষ্টি হয়েছে, তারা আমার উপর অনাস্থা প্রকাশ করে এবং নক্ষত্রের উপরই ঈমান রাখে।"

অনুধাবন করা প্রয়োজন যে, প্রকৃতির রাজ্যে আপ্রাহ তা'আলা যে সব কার্য-কারণ ও ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া চালু রেখেছেন সে গুলো সবই তাঁর ছুকুমবরদার, তাঁর ইচ্ছা এবং ইন্সিতেই সব কিছু ঘটে থাকে, ওগুলোর কোনটিকেই তাঁর শরীক ও সাহায্যকারীরূপে মনে করা যাবে না। যারা বলে থাকে, "অমুক কাজটি অমুক বুযুর্গের বারকাতে সম্পন্ন হয়েছে"-তাদের এই কথার তাৎপর্য কয়েক রকম হতে

#### বিরারাভূল কুব্র বা কবর বিরারভের সঠিক পদ্ধতি

পারে। প্রথম, এর অর্থ দু'আ হতে পারে, এই তাৎপর্য গ্রহণ মোটেই আপত্তিকর নয়। বুহুর্গ ব্যক্তিদের দু'আ আল্লাহ্র নিকট কবুল হয়ে থাকে, বিশেষ করে এক অনুপস্থিত ব্যক্তির দু'আ অনুপস্থিত ব্যক্তির জন্য খুব দ্রুত ফলপ্রসূ হয়ে থাকে!

দ্বিতীয়, এর অর্থ হয় ঃ বুযর্গ ব্যক্তির সাহচর্যে ইলমী ও 'আমলী কল্যাণ লাভ হয়ে থাকে। এই অর্থও বাস্তব ও সত্য। জ্ঞানী ও নিষ্ঠাবান সৎ কর্মশীল বুযুর্গ ও ব্যক্তির সাহচর্যে থারা আসেন সেই জ্ঞানবৃদ্ধ, উন্নত-চরিত্র ও অমলিন ব্যক্তিত্বের প্রভাবে প্রভৃত কল্যাণ লাভ করে থাকেন। এগুলো এবং এই ধরনের অন্য কোন অর্থ হলে তাও হবে বিভদ্ধ -দোষ বিবর্জিত। এতে আগতির কোন কারণ নেই।

তৃতীয়, যখন বারকাত হাসেল থেকে অর্থ গ্রহণ করা হয় যে, মৃত বা অনুপছিত বুযুর্গের নিকট আবেদন নিবেদন পেশ করে কল্যাণ লাভ করা যায়, তখন সে অর্থ হবে বাতিল, অন্যায় ও অমূলক। কারণ সে অবস্থায় মৃত সেই অক্ষম। কারণ তখন তার ঘারা কোন কল্যাণ লাভ করা সম্ভব নয়, কোন রূপ প্রভাব বিস্তারে তার কোনই ক্ষমতা নেই। অথবা যখন উদ্দেশ্য হয় নাজারিয় বিদ'আতী কোন কাজ, তখন বুযুর্গ ব্যক্তি ঐ আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দেন না দিতে পারেন না। এ ধরনের অন্য তাৎপর্যও বাতিল। তবে এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ তা আলার আনুগত্য বরণের জন্য সুন্নত-সম্মত কোন বাস্তব আমল এবং মুমিনদের একের জন্য অপরের দু'আ করা দুনিয়া ও আখিরাত উভয় লোকের জন্য কল্যাণপ্রদ এবং এই কল্যাণ লাভ সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়ার উপর নির্ভরশীল।

# কুতুব, গাউস প্রভৃতি সম্পর্কে জনসাধারণের ভ্রান্ত ধারণা এবং তার নিরসন

ফতোয়া জিজ্ঞাসাকারী তার প্রশ্নে কুতুব, গাউস প্রভৃতি সম্পর্কে যে কথা জানতে চেয়েছেন তার জওয়াব হচ্ছে এই ঃ

এই ব্যাপারে লোকদের মধ্যে অনেক দলই- গাউস, কুতুব এর অস্তিত্বের সমর্থক, তারা তাদের বিশ্বাসের যে ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে তা সম্পূর্ণ বাতিল, দ্বীন

#### বিরারাভূল কুব্র বা কবর বিরারভের সঠিক পছতি

ইসলাম তথা ইসলামের মূল উৎস কুরআন ও হাদীসে-সহীহায় তার কোনই সমর্থন মিলে না।

দৃষ্টান্ত পেশ করছি। কতক লোকে এই ধারণা পোষণ করে থাকেন যে, গাউস এমন এক সন্তা যার মাধ্যমে আল্লাহ্র সৃষ্ট জীবসমূহের রিয়ক অর্থাৎ জীবিকা অর্জিত হয়ে থাকে আর তাদের সাহায্যেই দুশমনের বিরুদ্ধে সহায়তা অর্জিত হয়ে থাকে এর তাদের সাহায্যেই দুশমনের বিরুদ্ধে সহায়তা অর্জিত হয়ে থাকে! এমন কি উর্ধে লোকের ক্ষেরেশতা এবং পানির গর্জে সঞ্চারমান মৎস্যসমূহও তার ওয়াসীলাতেই সাহায্য লাভ করে থাকে। জেনে রাখা প্রয়োজন যে, এটা এমন এক কথা যা নাসারাণণ স্বা ('আ.) সম্বন্ধে বিশ্বাস পোষণ করে থাকে আর রাফিয়ীরা (গালিয়াগণ) আলী (রাযি.) সম্বন্ধে বধরনের ই'তিকাদ পোষণ করে। আর এ হচ্ছে সুস্পষ্ট কৃষ্ণর। যারা এ রকম শুমরাহীর কথা কলবে তাদেরকে বলতে হবে, তাওবাহ কর। যদি তাওবাহ করে, তাল। কিন্তু জীব সমূহের মধ্যে এমন কেউ নেই- না ফেরেশেতাদের মধ্যে, না কোন মানুষের মধ্যে- যার ওয়াসীলায় আল্লাহ্র কোন সৃষ্ট জীবের সাহায্য লাভ হয়ে থাকে। এ ধরনের কথা মুসলমানদের সর্বস্মত রায় অনুসারে কৃষ্ণরের পর্যয়ভ্রতঃ

কতক লোক বলে থাকে যে, পৃথিবীতে ৩১০ জনের কিছু বেশী এমন সন্তার অন্তিত্ রয়েছে যাদেরকে বলা হয় নুজাবা (নজীব)।

এদের মধ্যে বেছে ৭০ জনকে নির্বাচিত করা হয় যাদেরকে বল হয় নৃকাবা (নকীব)। এই ৭০ জনের মধ্যে রয়েছেন ৪০ জন এমন পুরুষ যাদের বলা হয় আবদাল, আবার তাদের মধ্যে রয়েছেন ৭ জন আকতাব (কুতুব) এই ৭ জনের মধ্যে আছেন ৪ জন যাদের বলা হয় আওতাদ, অতঃপর ঐ চার জনের মধ্যে আছেন এক ব্যক্তি সন্তা যার নাম গাউস- তিনি অবস্থান করেন মাক্সাহ মুয়ায্যমায়। দুনিয়ার বাসিন্দাদের উপর যখন খাদ্য অথবা অন্য কোন বাাপারে কোন বালা-মুসীবত নাখিল হয়ে যায়, তখন তারা ভীত সক্তম্ভ হয়ে বিপদ নিরসনের জন্য প্রথমোল্লেখিত নূজাবাদের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয় যাদের সংখ্যা ১৩০ জন এর কিছু উপরে। অতঃপর নূজাবাগণ ৭০ জন নূকাবার দিকে, সেই ৭০ জন নূকাবা ৪০ জন আবদাদের দিকে, তারা আবার ৭ জন আকতাবের

#### বিরারাভূল কুবুর বা কবর বিরারভের সঠিক পদ্ধতি

নিকট তারা পুনঃ ৪ জন আওতাদের নিকট এবং সর্বশেষে তারা তাদের সর্বোচ্চ ব্যক্তি-সন্তা গাউসের দিকে ধাবিত হয়।

কতক লোক উল্লেখিত সংখ্যা, নাম এবং পদমর্যাদার মধ্যে কিছু কমবেশী ও পার্থক্য করে থাকে। কেননা তাদের সম্বন্ধে বহু রকম উজি তনতে পাওয়া যায়। বহু অছুত এবং উদ্ভট কথাও তাদের সম্বন্ধে প্রচারিত হয়ে থাকে। কেউ বলে, গাউস এবং যুগের খিযর ('আ.)-এর নামে আসমান থেকে মাক্রাহ মুয়ায্যমায় একটা সবৃজ্ঞ পত্র অবতীর্ণ হয়ে থাকে। এ ধারণা ঐ সব লোক পোষণ করে থাকে যাদের বিশ্বাস হচ্ছে এই যে, খিযর বেলায়েতের একটি পর্যায়। তাদের মতে প্রত্যেক যুগে একজন করে খিযর থাকেন। খিযর সম্বন্ধে তাদের দু' রকম কথা ভনতে পাওয়া যায় আর একলো সমন্তই বাতিল, প্রত্যাখ্যাত এবং অযোগ্য। কেননা, আল্লাহর কিতাব কুরআন মাজীদে এবং বস্পুল্লাহ ৠ এর সুন্নাতে এর কোন ভিত্তি নেই। সালকে- সালিহীনের মধ্যে কেউ এ ধরনের কথা বলে যাননি। এ ধরনের কোন কথা না বলেছেন শরী'আতের কোন ইমাম, না পূর্ব যুগের মা'রেম্বতের কোন বড় মাশায়েষ।

আর এ কথা কে না জানে যে, সৃষ্ট জীব তথা মনুষ্যকূলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ যে সন্তা সেই মুহাম্মানুর রস্লুব্লাহ এবং তার শ্রেষ্ঠ চার শিষ্য সিদ্দীকে আকবর, ফারুকে আযম, উসমান যুন নুরাইন এবং আমীক্রল মুমিনীন আলী (রাযি.) ছিলেন নাবীদের পর মর্যাদার শ্রেষ্ঠ, কিন্তু এরা সবাই মাকাহ ছেড়ে মাদীনাহ্য় অবস্থান করে গেছেন। এদের মধ্যে কেউই (হিজরতের পর থেকে শেষ নিশ্বাস ত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত) মাকাহ্য় বসবাস করেননি।

কেউ কেউ মুগীরা ইবনে ও'বার গোলাম হেলাল সম্বন্ধে বলে থাকে যে, তিনি সাতজন কুতুবের এক ছিলেন তারা এর সমর্থনে একটা 'হাদীসও' পেশ করে থাকে। কিন্তু সেই 'হাদীসটি' হাদীস-শাস্ত্র বিশারদদের সর্বসন্মত মতে বাতিল।

এ ধরনের কতিপয় হাদীস যদিও আবু নায়ীম (রহ.) হিলিয়াভুল আওলিয়া গ্রন্থে এবং শাইখ আবু আবদুর রহমান আসসালমা তার কোন কোন গ্রন্থে রিওয়ায়াত করেছেন, তার দ্বারা ধোঁকায় পড়া এবং নিজেদেরকে বিভ্রান্তিতে ফেলা

#### বিরারাতুল কুবুর বা কবর বিরারতের সঠিক পদ্ধতি

উচিত নয়। কেননা, তাদের এসব সন্ধলিত গ্রন্থে একদিকে যেমন সহীহ এবং হাসান হাদীস সন্ধলিত হয়েছে- তেমনি তাতে যঈফ, মাউযু এবং মিথ্যা হাদীসও স্থান পেয়েছে- যেগুলোর প্রক্ষিপ্ত হওয়া সন্বন্ধে হাদীসাভিজ্ঞ আলিমদের মধ্যে কোনই মতান্ডেদ নেই।

হাদীস সংকলকগণের মধ্যে কেউ কেউ যেরপ রিওয়ায়াত শ্রবণ করেছেন, ঠিক সেরপই লিপিবদ্ধ করেছেন- তারা কোন্ রিওয়ায়াত সহীহ, কোন্টি বাতিল সে সব বিচার বিবেচনা করার ও পরীক্ষা করে দেখার প্রয়োজন বোধ করেননি। অপরপক্ষে সত্যনিষ্ঠ আহলে হাদীসগণ তথা মুহাদ্ধিক মুহাদ্দিসগণ কথনই এরপ করতেন না। তারা হাদীস পরীক্ষা করে দেখতেন এবং তাদের বিচারে যেওলো মওযু-জ্ঞাল এবং বাতিল বলে সাব্যন্ত হত তারা রিওয়ায়াত করতেন না। কারণ তারা সহীহ বুখারীতে রসুল 🎎 এর এই হাদীস সম্পর্কে ওয়াকিকহাল ছিলেন যাতে বলা হয়েছে ঃ

من حدث عنى بحديث وهو يرى انه كذب فهو احد الكاذبين.

"যে ব্যক্তি এমন এক হাদীস রিওয়ায়াত করে যে হাদীস সম্পর্কে তার ধারণা এই যে, তা মিধ্যা, সে ব্যক্তি মিধ্যাবাদীদের অন্যতম।"

মোট কথা, প্রত্যেক মুসলমানই জানে যে, বাঞ্ছিত কোন বন্ধুর জন্য একমাত্র আল্লাহ্র কাছেই আবেদন জানাতে হয় অথবা আসমানী কোন বালা মুসীবত যখন নাযিল হয়, তখনই সেই ভয় ও বিপদ থেকে উদ্ধার লাভের জন্য আল্লাহ্র নিকটে নিবেদন পেশ করতে হয়। দৃষ্টান্ত স্বন্ধন বলা যায়, বৃষ্টির যখন একান্ত প্রয়োজন তখন বৃষ্টি না হলে তারা ইসতিস্কার নামায পড়ে (সময়মত শস্য উৎপাদনের জন্য) পানি বর্ষপের প্রার্থনা জানায়। আর চন্দ্র গ্রহণ, সূর্য গ্রহণ, সাইকোন, ভূমিকম্প কুজর্বাটিকায় (অথবা ট্রেন, বাস, জাহাজ, নৌকা প্রভূতির দুর্ঘটনায়) বিপদ থেকে উন্তর্গের জন্য মুসলমান একমাত্র একক লা-শারীক আল্লাহ্র শরণাপন্ন হয়ে থাকে। তাঁকেই তারা একমাত্র বিপত্তারণ বলে বিশ্বাস করে। জীবন ও সম্পদ রক্ষার জন্য একমাত্র তারই উপর ভরসা রেখে তাঁকেই আল্লুল হদয়ে কাতর স্বরে ভাকতে থাকে। তখন তারা অপর কাউকেই আল্লুহ্ব শরীক ভাবে না। বিপদ মুজির জন্য তাঁর সঙ্গের অপর কাউকেই তারা ভাকে না।।

#### বিয়ারাভূল কুবুর বা কবর বিয়ারভের সঠিক গছডি

আর প্রকৃত কথা এই যে, কোন মুসলিমের জন্য এটা সিদ্ধ নয় যে, নিজের কোন জভাব মিটান ও প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য আল্লাহ ছাড়া অপর কাউকে মাধ্যম রূপে পাওয়ার নিমিন্ত এদিক সেদিক ধন্না দের। তার পক্ষে এটাও মোটেই কাম্য নয় যে, ইসলাম গ্রহণ ও ভাওহীদ বরপের পর এ ধারণা পোষণ করে যে, কোন নির্দিষ্ট মাধ্যম ছাড়া (কুরআন ও হাদীসে যার কোনই দদীল নেই) তানের দু'আ কর্বল হতে পারে না।

এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত আয়াতগুলো বিশেষভাবে লক্ষ্যযোগ্য। আল্লাহ বলেন

﴿ وَإِذَا مَسَّ الْإِسَانَ الصُّرُّدَ عَانَا لِحِنْيِهِ أَوْقَاعِدًا أَوْقَاتِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنَهُ صُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَنْتُغَنَّا إِلَى صُرَّ مَسَّهُ ﴾ (يونب: ١٧)

"যখন মানুষের উপর কোন ক্ষতিকর কিছু আপতিত হয়, তখন সে শায়ত, উপবিষ্ট অথবা দপ্তায়মান অবস্থায় আমার নিকট আহ্বান জ্ঞানায়, (কিন্তু) যখন আমি তার উপর আপতিত ক্ষতিকর বস্তুটি অপসারিত করে দেই, তখন সে এমনভাবে চলাফেরা করে যেন তার উপর আপতিত ক্ষতিকর বস্তুর আপসারণের জন্য আমার নিকট কোন আহ্বানই সে জ্ঞানায়নি।" (সূরা ইউনুস ১২)

"বখন সমুদ্রে তোমাদেরকে কোন বিপদাপদ স্পর্গ করে, তখন তোমরা আন্তাহকে ছাড়া যাদেরকে ডেকে থাকো তারা সবাই তখন হারিয়ে যায়।" (সূরা বানী ইসরাঈল ৬৭)

رِّقُلْ أَرْ أَيْنَكُمْ إِنْ أَقَاكُمْ عَدَابُ اللهِ أَوْ أَتَكُمْ السَّاعُةُ أَغَيْرَ اللهِ نَدْعُونَ إِنْ كُشُمْ صَادِقِينَ لَى إِنَّهُ لَذَ عُونَ فَيكُنْيفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاء تَسَوْنَ مَا تَسْرَكُونَ ۗ (معم :

(\* \*

"(হে রসূল) আপনি বলুন ঃ ভোমবা ভেবে দেখ-দেখি তোমাদের উপর আল্লাহর কোন শান্তি যদি আপতিত হয় অথবা তোমাদের নিকট যদি 'কিয়াম'ত'

# বিরারাত্ম কুবুর বা কবর বিরারতের সঠিক পছডি

উপস্থিত হয়ে যায়, তখন কি তোমরা সাহায্যের জন্য আহবান করবে আল্লাহ ব্যতীত অপর কাউকে? (উত্তর দাও) যদি তোমরা সত্যবাদী হও। না, ববং তোমরা আহবান করবে তাঁকেই, তিনি ইচ্ছা করলেই তোমাদের সে আপদ যা মোচনের জন্য তোমরা তাঁকে আহবান জানিয়েছিলে দূর করে দেবেন আর যাদেরকে তোমরা তাঁর শরীক করতে, তাদের তোমরা ভূলে যাবে।"

(সূরা আল-আন'আম ৪০-৪১)

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أَمَمِ مِنْ قَلِكَ فَأَخْتَنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالصَّرَّاءِ لَمَلَهُمْ يَتَصَرُّعُونَ فَلَوْلاَ إِذْ جَاءُهُمْ بَأْسُنَا تَصَرَّعُوا وَلَكِنْ فَسَت قُلُوبُهُمْ وَرَبَّينَ لَهُمْ الشَّيْطَانُ مَاكَاتوا يُعْمُلُونَ ﴾ (النم: ٢٠-٢٠)

"নিক্য আপনার পূর্বেও বহু জাতির নিকট আমি রসূল প্রেরণ করেছি, অতঃপর (তাদের কর্মফলের জন্য) আমি তাদেরকে অর্থ সঙ্কট ও আপদ বারা বিপন্ন করেছি- যাতে তারা আল্লাহ্র নিকট বিনয়নম হয়। কিছু আমার পরীক্ষা যখন এসে পেল তাদের নিকটে তারা কেন বিনীত হল নাঃ বরং তাদের অন্তরগুলো আরও কঠোর হল এবং তারা যা করছিল শয়তান তা তাদের দৃষ্টিতে শোভনীয় করে দিয়েছিল।" (সূরা আল-আন'আম ৪২-৪৩)

রস্ল ই সহাবাদের কল্যাণার্থে ইসভিস্কার (পানি বর্বণের প্রার্থনা জানিয়ে) দু'আ করতেন। এই দু'আ ভিনি করতেন কখনও নামায পড়ে আর কখনও নামায না পড়েও। ইসভিস্কার নামাযে আর সলাতে কুস্ফে (সূর্য গ্রহণের সময় পঠিত নামাখ) ভিনি নিজে ইমামাত করেছেন। এছাড়া মুশরিকদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার জন্য ভিনি নামাযে দু'আয়ে কুন্ত পড়তেন। এভাবে ভার ইন্তিকালের পর খুলাফায়ে রাশেনীন, মুজতাহিনীন, মাশায়েথে কুবরা অর্থাৎ বড় সাধকদের মধ্যে এই প্রথাই প্রচলিত ছিল এবং ভারা সব সময় এভাবেই আমল করে গিয়েছেন।

এ জন্যই বলা হয়েছেন যে, তিনটি (বদ্ধমূল) ধারণায় কোনই ভিত্তি নেই-১। বাবে নাসিরিয়া ২। মুনতায়রে রাওয়াফেয় এবং ৩। গাউসে জাঁহা।

#### বিয়ারাভূল কুবুর বা কবর বিয়ারভের সঠিক পছতি

নাসিরিয়া ফির্কা এই দাবী জানিয়ে আসছে যে, বাব আছে এবং তারই উপর বিশ্বক্তগৎ কায়িম রয়েছে।

এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, এই সন্তা তো মওজুদ রয়েছে কিন্তু এ সম্পর্কে নাসিরিয়াদের উক্ত সন্তা সম্পর্কিত দাবী সম্পূর্ণ বাতিল।

আর মুহামাদ ইবনে হাসান (রহ.) হচ্ছেন আল মুনতাযর। আর মাকাহয় অবস্থানরত অদৃশ্য গাউস প্রভৃতি এমন ধরনের মিধ্যা যার মূলে সত্যের লেশমাত্রও নেই। এমনিভাবে যারা দাবী করে থাকে যে, কুতুব, গাউস এমন সবিজ্ঞ সন্তা যারা বিশ্বের সর্বত্র অবস্থিত আউপিয়াদের চিনেন এবং তাদের সাহায্যও করে থাকেন, তাদের এ দাবীও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কেননা স্বয়ং আবৃ বাক্র সিদ্দীক এবং 'উমার ফারুক (রাযি,)-এর ন্যায় বুযুর্গ সাধকও তামাম আউলিয়াকে জানতেন না, চিনতেন না, তাদের সাহায্যও করতেন না।

তার চাইতেও যুক্তি নির্ভর কথা এই যে, রসূল 🕸 যিনি ছিলেন সমগ্র মানবমন্তলীর সরদার, সেই মহা মানব ও মহা নাবী 🏰 তার উন্মতদের মধ্যে যাদেরকে এই দুনিয়ায় দেখেননি-দেখার সুযোগ পাননি, তাদেরকে তিনি কিয়ামাত দিবসে এমনিতেই চিনতে পারবেন না, চিনতে পারবেন কেবল তাদের ওয়র চিক্র দেখে। এই-ই যখন সাইয়িদুল মুরসালীন-সর্বশ্রেষ্ঠ নাবীর অবস্থা, তখন অন্যদের ব্যাপারে ঐ সব সত্য বিকৃতিকারী, মিথ্যাবাদী ও পথভ্রষ্টদের ধারণা কী করে সঠিক ও দুরস্ত হতে পারে?

আর আল্লাহর ওলী আউলিয়াদের সংখ্যা এত অগণিত যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অপর কেউ সে সংখ্যা সম্পর্কে অবহিত নয়। ওলী আউলিয়া তো পরের কথা, খোদ নাবী ও রসুলদের সকলকে তো নয়ই, অধিকাংশকেও স্বয়ং রসুল 🕰 জানতেন না, অথচ তিনি হচ্ছেন তাদের সকলের নেতা এবং তাদের মুখপাত্র।

আল্লাহ স্বয়ং কুরআন মাজীদে বলেছেন ঃ

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبِلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصَنَنَا عَلِيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَ عَلَيْكَ ﴾ (مومن : ٧٨)

#### বিরারাভূল কুবুর বা কবর বিরারতের সঠিক পছতি

"(হে রসূল!) আমি নিক্য আপনার পূর্বে রসূলদেরকে প্রেরণ করেছি, যাদের মধ্যে কতকের কথা আমি আপনার নিকট বর্ণনা করেছি, কতকের (অধিকাংশের) কথা আপনার নিকট উল্লেখ করিনি।" (সুরা মুমিন ৭৮)

এরপর আরও দেখা যায় মূলা ('আ.) এর মত জবরদন্ত বসূল থিষর ('আ.)
এর ন্যায় জনন্য ওলীউল্লাহ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ছিলেন আর থিষর ('আ.)
ও মূলা ('আ.)-কে চিনতেন না। নিগৃঢ় জ্ঞানের অধিকারী থিষর ('আ.) সম্বন্ধে
আল্লাইর তরফ থেকে অবহিত হয়ে সূলা ('আ.) যখন তার সন্ধানে বের হলেন
এবং সাক্ষাং লাভের পর তাকে সালাম জানালেন, তখন সেই সালামের শব্দ তনে
বিষয়াবিষ্ট থিষর ('আ.) বিশ্বয়ের সঙ্গেই জিজ্ঞেস করলেন; এখানে সালাম শব্দ
উচ্চারিত হলো কেমন করে, কার মুখ দিয়ে। তখন মূলা ('আ.) বললেন,
আমারই মুখ দিয়ে আর আমি হল্পি মূলা। তখন থিয়র ('আ.) বললেন, কোন
মূলা, বানী ইসরাইলের মূলা।

জন্তরাবে মূসা ('আ.) বললেন, হাঁ আমি সেই মূসাই বটে? ইতোপূর্বে তার নাম তাকে জানান হয়েছিল বটে, কিছু তিনি তাকে দেখার (অথবা তার সম্বন্ধে বেশী কিছু জানার) সুযোগ পাননি।

# খিষর ('আ.) জীবিত নেই, ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বেই মারা গিয়েছেন

যে সব লোক মনে করে যে, খিষর ('আ.) হচ্ছেন সকল ওলী আউলিয়ার নকীব এবং তাদের সকলের অবস্থা সম্বন্ধে তিনি ওয়াকেফহাল, তাদের ধারণা সবই মিধ্যা এবং ভিত্তিহীন। প্রকৃত সত্য তা-ই যা তত্ত্ববিদ-মুহাক্তিকগণ তার সম্বন্ধে বলে গেছেন। তাঁরা বলেছেন, "ইসলামের পূর্ব যুগেই অর্ধাৎ রস্পুল্লাহ ॐ এর আবিতাবের পূর্বেই খিষর ('আ.) ইন্ডিকাল করেছেন।"

তিনি যদি রস্পুরাহ 🎎 এর যুগে জীবিত থাকতেন, তাহলে তিনি অবশ্যই রস্পুল্লাহ 🎎 এর রিসালাতের প্রতি ঈমান আনতেন, তাঁকে মেনে চলতেন এবং তাঁর সঙ্গে জিহাদে শরীক হতেন। কেননা রস্পুল্লাহ 🎎 এর সমসাময়িক এবং

#### বিরারাভূপ কুবুর বা কবর বিরারভের সঠিক পদ্ধতি

পরবর্তী সকল জগৎবাসীর জন্য তাঁর আনুগত্য বরণ আল্লাহ ফরয করে দিয়েছেন।

এছাড়া ঐ সময়ে কাঞ্চিরদের মধ্যে অবস্থান করে পানিতে বিপন্ন নৌকা প্রভৃতি রক্ষার কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখার চাইতে তার পক্ষে রসৃল 🎎 এর সাহচর্ষে মাঞ্চাহ্র ও মাদীনাহর অবস্থিতি, সহাবীদের সঙ্গে মিলে জিহাদে অংশ গ্রহণ এবং দ্বীনের কাজে তাদের সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান অধিকতর বাঞ্দীয় হ'ত।

এরপরও প্রশ্ন করা যেতে পারে, (সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নাবীর মাধ্যমে দীন মুকামল হওয়ার পর) মুসলমানদের ধর্মীয় কাজে এবং পার্থিব বিষয়ে তার প্রয়োজনটাই বা কীঃ দ্বীনের সব কিছুই তো আবিরী নাবী 🕸 এর মাধ্যমে সকলের নিকট পৌছিয়ে দেয়ার কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে।

নাবী 🎎 কিতাব এবং হিকমাত তথা কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে দ্বীন দুনিয়ার সব বিষয়ে পুরোপুরি পরিকার করে দিয়ে গেছেন। তিনি দ্বার্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন-তাঁকে হাড়া আর কারোরই অনুসরণ করা চলবে না, এমনকি আল্লাহ্র সাথে বাক্যালাপকারী (কালীমুল্লাহ) ও উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন রসৃল মুসা ('আ.)-এরও নয়। রস্পুল্লাহ 鏦 এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন ঃ

"মূসা ('আ.) যদি এই সময় জীবিত থাকতেন আর তোমরা আমাকে ছেড়ে তার অনুসরণ করতে, তাহলে তোমরা অবশ্যই পঞ্চন্ত হয়ে যেতে।"

অর্থাৎ রস্পুরাহ ্ঞ্র এর আবির্ভাবের পর নবুওত ও রিসালাতের সার্বভৌমত্ব একমাত্র তাঁরই। অন্য কারও আবির্ভাব ঘটলে তাঁর দ্বীনের অনুসরণ বাজীত গত্যন্তর নেই। এজনাই যখন ঈসা ('আ.)-এর আসমান থেকে অবতরণ ঘটবে, তখন তিনি মুহাশাদুর রস্পুরাহ ্র্য্য প্রতি অবতীর্ণ কুরআন মাজীদ এবং তাঁর ্ক্র্যু সুনাত মুতাবিক হুকুম আহকাম জারী এবং বিচারাদি নিপান্ন করবেন। অতএব সেই রহমাতে আলম বিশ্ব কল্যাণের মূর্ত প্রতীকের নবুওত জারী থাকতে থিবের ('আ.) বা অন্য কারোর কী প্রয়োজন থাকতে পারেঃ

#### বিয়ারাভূপ কুবুর বা কবর বিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি

এছাড়া রসূল 🕮 তাঁর উন্মতকে ঈসা ('আ.)-এর আসমান থেকে অবতরণের সংবাদ প্রদান প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

#### كيف تهلك امة انا او لها وعيسى في اخرها.

"সেই উন্মত কী করে ধ্বংস হতে পারে যার স্চনায় রয়েছি আমি আর শেষে থাকবেন ঈসা ('আ.)।" সূতরাং এই দূই বৃষ্ণ নাবী যারা ইব্রাহীম ('আ.), মৃসা ('আ.) এবং নৃহ ('আ.) এর ন্যায় দৃঢ়-সঙ্কল্প ও মহন্তম রস্প রূপে পরিচিত তারা এবং বিশেষ করে আদম সন্তানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম পুরুষ মুহামাদ রস্প ﷺ নিজেকে যখন উত্থাতের সাধারণ জনবৃন্দ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের থেকে বিচ্ছিল্ল করে কোন সময়েই গোপনীয়তা এখতিয়ার করেননি, তখন যিনি কোন ক্রমেই তাদের সমপর্যায়ভুক্ত হতে পারেন না সেই বিষর ('আ.) কী করে অদৃশ্য রহস্যে আবৃত থাকতে পারেন?

বিষর ('আ.) যদি সত্য সত্যই (কিয়ামাত অবধি) চিরঞ্জীব হয়ে থাকেন, তাহলে রস্পুল্লাহ ্র্য্ম কেন তা কম্মিনকালে ঘুণান্ধরেও উল্লেখ করলেন নাঃ কেন তিনি প্রকাশ্যে উত্মতকে তা বলে গেলেন নাঃ খুলাফায়ে রাশিদীনের মত বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরকেও সে সম্বন্ধে কিছুমাত্র অবহিত করলেন নাঃ

তারপর যারা বলে থাকে, খিযর ('আ.) হচ্ছেন ওলী আউলিয়াদের নকীব তাদের জিজ্ঞেস করা উচিত, তাকে নকীব নির্বাচন করল কেঃ সত্য কথা এই যে, রস্লুরাহ 🎒 এর সহাবীগণই হচ্ছেন শ্রেষ্ঠতম আউলিয়া আর খিযর ('আ.) তাদের অন্তত্ত্বর্ত নন।

জেনে রাখা প্রয়োজন যে, খিষর ('আ.) সম্পর্কে যত রকম বৃত্তান্ত এবং কাহিনী পেশ করা হয়েছে তার কতক মিথ্যা ও কপোলকল্পিত। হয়ত কোন সময় কোন এক ব্যক্তি আচানক কাউকে দূর থেকে দেখল, তখন সে ধারণা করে নিল যে, তার দেখা লোকটি থিয়র ('আ.) না হয়ে যায় না।

অতঃপর সে লোকেদের মধ্যে প্রচার করে দিল যে, থিষর ('আ.)-কে সে স্বচক্ষে দেখেছে। এমনিভাবে কখনও কেউ কাউকে দেখে ধরে নিল যে, সে নিষ্পাপ মুনভাযর ইমামকে দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছে। যার আবির্ভাবের

# বিয়ারাতুল কুবুর বা কবর বিয়ারতের সঠিক পছতি

আশায় রাফিজীরা দিনের পর দিন প্রতীক্ষারত-তিনি আবির্ভৃত হয়ে গেছেন! ভারপর সে এই কথা প্রচারে লেগে গেল।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, যখন কোন ব্যক্তি তাকে বিষর ('আ.) সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করতো, তখন তিনি তার জওয়াবে বলতেন, যে ব্যক্তি তোমাকে এরপ গায়িবী খবর তনিয়েছে সে তোমার প্রতি সুবিচার করেনি। এ সবই হচ্ছে শয়তানী ওয়াসওয়াসা। মানুবের মুখে বিষর সম্পর্কে এসব আজগুবী কাহিনী যে জারী করে দিয়েছে সে শয়তান তিমু আর কিছুই নয়। এ সম্পর্কে আমি (ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ) অন্যত্র বিশ্বৃত আলোচনা করেছি।

কেউ কেউ বলেন, 'কুড্ব' আর 'গাউস' হচ্ছেন 'ফর্দে জামে'। এই 'ফর্দে জামে'। এর 'ফর্দে জামে'। এর অর্থ বদি এই হয় যে, উন্মাতের মধ্যে (প্রতি যুগে) এমন এক ব্যক্তিত্বের অন্তিত্ব থাকে যিনি যুগের সমস্ত ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহলে সেটা সম্ভব। কিন্তু সঙ্গে এটাও তো সম্ভব যে, ঐ এরূপ বিশিষ্ট ব্যক্তি এক না হয়ে দু'জনও হতে পারেন, তিনজনও হতে পারেন এবং চারজনও হতে পারেন যারা জ্ঞানে গুণে ও চরিত্র বৈশিষ্ট্যে একে অপরের সমান। অথবা এও হতে পারে যে, এক যুগে সমসাময়িক কালে বহু বিশিষ্ট লোকের এমন সমাবেশ ঘটে গেছে যাদের একেক জন একেক ওণ বৈশিষ্ট্যে অপর জন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে পারেন আর সেই বৈশিষ্ট্যগুলো মানের দিক দিয়ে হয়ত প্রায় সমান সমান ক্রিপ্তবা কাছাকাছি।

অতঃপর বক্তব্য এই যে, কোন যুগে কোন অবস্থায় যদি এক ব্যক্তি সেই যুগের সকল লোকের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হয়, তাহলে তাকে 'কুত্ব' ও 'গাউসে জামে' রূপে আখ্যায়িত করতে হবে-এমন কোন কথা নেই। এরূপ আখ্যায়ন সরাসরি বিদ'আত-এক নবাবিদ্ধৃত কাজ। আল্লাহ্র কিতাবে এর কোনই প্রমাণ নেই। সলফে সালিহীনের মধ্যে কেউ কিংবা ইমামগণের মধ্যে কোন একজন তাদের মুখ দিয়ে এ ধরনের কোন কথা উচ্চারণ করেননি। তবে প্রাথমিক যুগে কোন কোন লোক সম্বন্ধে এ ধারণা পোষণ করা হতো যে, তিনি যুগশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের অন্যতম। (এরূপ ধারণা অত্যক্ত স্বাভাবিক এবং প্রতিটি দেশে প্রতি

#### বিরারাডুল কুবুর বা কবর বিরারভের সঠিক পদ্ধতি

যুগে এরপ ধারণা ও মূল্যায়নের নিয়ম চলে আসছে-অনুবাদক) কিছু সেটা ব্যক্তিগত ধারণার পর্যায়েই সীমিত থাকত। সমষ্টিগতভাবে কাউকে শ্রেষ্ঠত্ত্বে লেবেল লাগিয়ে সুনির্দিষ্ট করা হত না অর্থাৎ ব্যক্তিগত দলগত বিশ্বাসের পর্যায়ে রূপান্তরিত করা হত না।

এ কথা বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য যে, যারা কোন একজনকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন করে তার উপর ঈমান রাখতো, তাদের মধ্যে কতক জন দাবী করতো যে, কুতুব আকতাবের সিলসিলা ইমাম হাসান ইবনে আলী ইবনে আলি তালিব (রাযি.) থেকে তরু হয়ে পরবর্তী যুগের মাশায়েথ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ধারায় চলে এসেছে। এই যে ধারণা- এটা আহলে সুন্নাত মাযহাব অনুসারে গ্রেষ্ঠতম সাধক বা কুতুবেব আসনে সমাসীন হওয়ার যোগ্য বিবেচিত হননি সাধক চূড়ামণি আব্ বাক্র, তাপস শ্রেষ্ঠ উমার ফারুক, উসমান যুন্ নুরাইন আর আসাদুল্লাহিল গালিব আলী ইবনে আবি তালিব। আনসার ও মুহাজিরীনের মধ্যে কুরআনে প্রশংসিত সাবেকুনাল্ আওওয়ালুন-যুগের অগ্রবর্তী দলের তো কোন কথাই নেই। অথচ সেই মহান বুযুর্গ ব্যক্তিত্তলোকে বাদ রেখে প্রথম কুতুবরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে হাসান (রাযি.)-কে যিনি রস্ল শ্রু এর মহাপ্রয়াণের সময় ভালমন্দ বিচার ক্ষমতা অর্জনের এবং বালেগ পদবাচ্য হওয়ার মত বয়্বসে কোন রক্তমে কেবল পৌছেছিলেন।

উপরিউজ মতের পরিপোষক বড় বড় কভিপর মাশারেধের উজি আমার নিকট পৌছানো হয়েছে, যাতে তারা বলেছেন, কুতুব ফর্দে জামের মর্যাদার যিনি অভিষিক্ত, তার জ্ঞান মার্গ এতটা উর্ধ্বে পৌছে যায় যে, তা আক্রাহর কুদরতের সমর্পবায়ে উপনীত হয়। ফলে আক্রাহ যা জ্ঞানেন তিনিও তা জ্ঞানতে পারেন, আক্রাহ যে ক্ষমতা রাখেন তিনিও সেই ক্ষমতার অধিকারী হন। (নাউযুবিক্রাহ) তাদের মতে নাবী 🌋 এই জ্ঞান ও শক্তির অধিকারী ছিলেন, তাঁর নিকট থেকে হস্তান্তরিত হয়ে উক্ত গুণ হাসান (রাফি.)-এর নিকট পৌছে যায়, আবার হাসান থেকে হস্তান্তরিত হয়ে পরবর্তী কুতুবের নিকট পৌছে। এভাবে উক্ত গুণ হস্তান্তরিত হতে সমসাময়িক কুতুবের অধিকারে এসেছে। আমি এর

#### বিহারাতুল কুবুর বা কবর বিহারতের সঠিক পঞ্চতি

জওরাবে ছার্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিয়েছি যে, এই আকীদা স্পষ্ট কুফর এবং জঘন্য মুর্যতা ভিন্ন আর কিছুই নয়।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এরশাদ ফরমান ঃ নৃহ ('আ.) তার কওমকে বলেনঃ

"আমি তোমাদেরকে এমন কথা বলি না যে, আমার কাছে রয়েছে আল্লাহ্র ভাষারসমূহ আর (এ কথাও বলি না যে,) আমার কাছে গায়িবের সংবাদ আছে এবং আমি এটাও বলি না যে, আমি (অতি মানুষ) ফেরেশতা বিশেষ।"

(সূরা হুদ ৩১)

রসূলুল্লাহ 👺 কে আল্লাহ ঘোষণা করতে বলছেন,

"বলে দাও (হে রসূল!) আমি নিজেও তো নিজের র্জন্য মঙ্গল ও অমঙ্গলের মালিক নই। কিছু আল্লাহ যা ইচ্ছা ভাই ঘটবে। আর দেখ! আমি যদি গায়িবের ববর জানতে পারতাম, তাংলে তো প্রভূত কল্যাণ হাসিল করে নিতাম, পক্ষান্তরে কোন অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করতে পারত না।" (সূরা আল আরাফ ১৮৮)

"তারা বলে থাকে, আমাদের যদি এ ব্যাপারে কিছু এখতিয়ার থাকতো তা হলে আমাদেরকে (এখানে) এসে নিহত হতে হত না।" (সূরা আলু ইমরান ১৫৪)

"তারা বলে, এ ব্যাপারে আমাদেরও কি কিছু এখতিয়ার আছে? (হে রস্ল!) আপনি বলে দিন, এখতিয়ারের সবটারই মালিক-মুখতার হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ।" (সূরা আলু ইমরান ১৫৪)

#### বিরারাভূল কুব্র বা কবর বিরারভের সঠিক গছতি

"হে মুমিনগণ! আল্লাহ এজন্য ভোমাদেরকে সাহায্য করেছেন-যাতে করে তিনি বিধ্বস্ত করে দিবেন কান্ধিরদের একটা অংশকে অথবা এমনভাবে হতমান করে দেবেন যে, তার ফলে তাদেরকে ফিরে যেতে হবে সর্বনাশশ্বস্ত অবস্থায়।"

"(হে রসূল!) এ ব্যাপারে কোনও ইখতিয়ার আপনার নাই, হয়ত ডিনি তাদের ক্ষমা করে দিবেন, হয়ত বা তিনি তাদেরকে শান্তি প্রদান করবেন, কারণ তারা হচ্ছে জালিম।" (সূরা আলু ইমরান ১২৭-১২৮)

(قصيص : ٥٦)

"(হে রসূল!) আপনি তাকে সৎ পথে আনতে পারেন না যাকে আপনি আনতে চান, বস্তুতঃ আল্লাহই সৎ পথে নিয়ে আসেন যাকে তিনি চান। আর তিনিই তাল জানেন কারা হিদায়াতের পথে আসবে।" (সূরা আল কাসাস ৫৬)

উপরোধৃত কুরআনী আয়াত থেকে জানা যাচ্ছে যে, জ্ঞান এবং কুদরতের মূল উৎস হচ্ছে আল্লাহ। এটা সম্পূর্ণরূপে তাঁরই অধিকারভুক্ত। এই অধিকারত্বে স্বয়ং রসূলুল্লাহ ﷺ কেউ বসান কোন ক্রমেই জায়িয় নয়।

# রসূপুরাহ 🌉 এর প্রতি আনুগত্য ও ভালবাসা

হাসান (রাযি.) তো অনেক দূরের কথা। রস্প 🌉 সম্বন্ধে আমাদেরকে যা ছকুম করা হয়েছে তা হঙ্গে তার এতা'আং! অর্থাৎ তাঁর আজ্ঞা মেনে চলতে হবে। তাঁকে মেনে চললে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্কেই মানা হবে। এ কথা আল্লাহ জাল্লাজালাল স্বয়ং বলে দিয়েছেন দ্বার্থহীন ভাষায় ঃ

"যে ব্যক্তি রসূল 🎎 এর আজ্ঞা মেনে চলল, সে প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহর আজ্ঞা মেনে চলল।" (সূরা আন-নিসা ৮০)

#### বিরারাভূল কুবুর বা কবর বিরারভের সঠিক পদ্ধতি

"তোমরা যদি আল্লাহ্কে মহববত করে থাক, তাহলে আমার অনুসরণ করে চল ফলে আল্লাহ তোমাদেরকে মহববত করবেন।" (সুরা আলু ইমরান ৩০)

আমাদেরকে কুরআন মাজীদে এই হুকুমও দেয়া হয়েছে যে, আমরা যেন রস্পুরাহ ঐ কে তার ব্রভ পালনে সর্বতোভাবে সহায়তা করি, তার শক্তি বর্ধিত করি এবং তার প্রতি যথাযথ সন্ধান ও মর্যাদা প্রদর্শন করি। এ ছাড়াও তার প্রতি রয়েছে আমাদের আরও বহু কর্তব্য যার বিস্তৃত বিবরণ কুরআন মাজীদ এবং সুন্নাতে নাববীতে বিধৃত রয়েছে। সর্বোপিরি তাঁকে ভালবাসা আমাদের জন্য হয়েছে। তালবাসা হবে সব ভালাবাসার উর্ধে। ভাই-বোন, পিতা-মাতা, বামী-রী, এমনকি নিজের জীবনের চাইতেও তাঁকে বেশী ভালবাসতে হবে। তিনিই যে আমাদের প্রকৃত হিতকারী। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে:

﴿ النَّبِيُّ أُولَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ﴾ (احزاب: ١)

"তাদের নিজেদের চাইতেও নাবী 聳 মুমিনদের প্রতি অধিকতর আগ্রহশীল।" (সূরা আহ্যাব ৬)

(হে রসূলঃ) আপনি বলে দিন ঃ তোমাদের পিতাগণ, তোমাদের পুত্রগণ, তোমাদের আতৃবর্গ, তোমাদের স্ত্রীগণ, তোমাদের গোত্রগোষ্ঠী এবং তোমাদের সেই ধন-সম্পদ যা তোমরা সঞ্চয় করে রেখেছ, তোমাদের বাবসা-বাণিজ্য তোমরা যার মন্দাপড়ার আশব্ধা করে থাক এবং তোমাদের বাসগৃহ সমূহ যাতে (বাস করে) তোমরা সন্তোষপ্রাপ্ত, (এ সব) যদি তোমাদের নিকট আল্লাহ্র চাইতে, আর রসূলের চাইতে এবং আল্লাহ্র রাহে জিহাদের চাইতে অধিকতর প্রিয় হয় তাহলে আল্লাহ্র ফরমান আসার সময় পর্যন্ত তোমরা অপেক্ষা করতে থাক। (সূরা তওবাহ ২৪)

## বিল্লাল্ল কুবুর বা কবর বিল্লারভের সঠিক পদ্ধতি

আর হাদীসে এসেছে ঃ রসূপ 🍱 বলেছেন,

والذي نفسى بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين-

"সেই মহান সন্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন ন্যস্ত, তোমাদের মধ্যে কেউ মুমিন হতে পারে না যে পর্যন্ত না আমি (রসূলুক্সাহ) তার নিকট তার পিতামাতা, তার সন্তান সন্ততি এবং অন্য (সব) লোক থেকে প্রিয়তর হই।"

'উমার (রাযি.) এ কথা গুনে আর্য করলেন,

يارسول الله، لا نت احب الى من كل شيء الا من نفسى فقال لا يا عمر حتى اكون احب اليك عن نفسك قال فلا نت احب الى من نفسى قال الان يا عمر-

"হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমার নিকট (দূনিয়ার) সব বস্তু হতে অধিকতর প্রির কিন্তু আমার নিজের জীবন ছাড়া। তখন রসূলুয়াহ ্রাই বললেন, হে 'উমার! যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার নিজের জীবন অপেক্ষাও আমি তোমার নিকট অধিকতর প্রিয় না হব ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি (কামিল) মুমিন হতে পারবে না। এ কথা তানে 'উমার বললেন, তা হলে এখান নিকয় আপনি আমার নিকট আমার নিজের প্রাণ অপেক্ষাও অধিক প্রিয়।"

রসূলুল্লাহ 🎎 'উমারের এই কথা শুনে বললেন, এখন তুমি হে 'উমার! পূর্ণ পরিণত) মুমিন।

অপর এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

ثلث من كن فيه وجد بهن حلاوة الا يمان، من كان الله ورسوله احب اليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه الا الله ومن كان يكره ان يرجع في الكفر بعد اذا يقذه ان يلقى في النار-

যে ব্যক্তির মধ্যে এই ভিনটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়, সে ঈমানের স্বাদ গ্রহণ করে ঃ

## বিরারাভূল ভূবুর বা কবর বিরারভের সঠিক পছতি

- ১। সেই ব্যক্তি- যার নিকট আল্লাহ এবং তার বসুল এই দুজন ছাড়া অন্য সব কিছু হতে অধিকতর প্রিয় হয়।
- ২। সেই ব্যক্তি- যে কোন লোককে যখন ভালবাসে, তখন একমাত্র আল্লাহর ওয়ান্তেই তাকে ভালবাসে।
- ৩। সেই ব্যক্তি- যাকে আল্লাহ কুফরের অভিশাপ থেকে মুক্ত করে ঈমানের আশীর্বাদ দ্বারা ধন্য করেন, সে পুনরায় কুফরীর দিকে ফিরে যেতে ঠিক তেমনই খারাপ জানে যেরূপ আগুলে ঝাপ দেয়ার কাজকে খারাপ জানে।"

কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা নিজের সেই প্রাণ্য হকসমূহও স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিলেন- যে হক আর কারোরই প্রাণ্য নয়। তিনি অনুরূপভাবে রস্লুন্থাহ ॐ এর 'হক' সমূহও বিশদভাবে প্রকাশ করে দিয়েছেন। আমি অন্যত্র অত্যন্ত বিশদভাবে এইসব 'হক' এর কথা আলোচনা করেছি। এখানে অতি সংক্ষেপে নমুনা স্বরূপ দু' একটি কথা বলছি ঃ

আল্লাহ বলছেন ঃ

"যে সব ব্যক্তি আজ্ঞাবহ হয় আল্লাহ্র এবং তাঁর রসূল 🚉 এর এবং (সঙ্গে সঙ্গে একমাত্র আল্লাহ্কে) ভয় করে এবং তাঁকে সমীহ করে অন্যায় কার্য হতে আল্পরক্ষা করে চলে, সাফল্য অর্জন করে থাকে তারাই।" (সূরা আন-নূর ৫২)

এই আয়াত থেকে পরিষার বুঝা যাচ্ছে- গুকুম মেনে চলতে হবে আল্লাহ্র এবং তাঁর রসূলের- কিন্তু ভয় ও সমীহ করার পাত্র হচ্ছেন একমাত্র একজন এবং তিনি হচ্ছেন এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ। বান্দার ভয় ও সমীহ করার পাত্র হচ্ছেন একমাত্র তিনিই।

শরীয়তের বিধান দাতা হচ্ছেন আল্লাহ এবং রসূল উভয়েই কিন্তু বানার আশা আকাক্ষা পরিপূরণ-কর্তা একমাত্র আল্লাহ আর তিনি একমাত্র তিনিই এই ব্যাপারে যথেষ্ট। কুরআন মাজীদে বলা হচ্ছে ঃ

﴿ وَلَوْ أَنْهُمْ رَضُوا مِا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا خَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينًا اللَّهُ

#### বিরারাতুল কুবুর বা কবর বিরারতের সঠিক পদ্ধতি

مِنْ فَضَلِهِ وَرَسُولُهِ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴾

"বস্তুতঃ (কডই না সুন্দর ও ওড হতো তাদের পক্ষে) যদি তারা সন্তুষ্ট থাকত সেই বন্ধু পেয়ে যা তাদেরকে দিয়েছেন আল্লাহ ও তাঁর রস্ল 🎎 এবং যদি তারা বলতো আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট। অদ্র ভবিষ্যতে আল্লাহ তাঁর রহমাতের ভাতার থেকে আরও দিবেন এবং তাঁর রস্লও-আর আমরা প্রত্যাশা করে থাকব একমাত্র আল্লাহরই দিকে-যাঞ্ছা করে চলব একমাত্র তাঁরই নিকট।" (সরা আত-তাওবাহ ৫৯)

কাজেই দেখা যাচ্ছে ইতা'আত অর্থাৎ নৃত্যু পালন করতে হবে, আজ্ঞাবহ হতে হবে আল্লাহর এবং রসূল 🎎 উভয়ের, কিন্তু ভয় ও সমীহ করতে হবে একমাত্র আল্লাহকে, তাকওয়া অবশহন করতে হবে একমাত্র আল্লাইর ওয়ান্তে।

অতএব বুঝা যাচ্ছে দান-প্রদান (আদেশ-নিষেধ প্রভৃতি) আল্লাহ এবং রসূল ক্রি উভরেরই শান। কিন্তু আকাচ্চা পেশ ও প্রার্থনা জ্ঞাপন একমাত্র আল্লাহ্র নিকটেই সিদ্ধ এবং তাঁরই জন্য সুনির্দিষ্ট।

যেমন আল্লাহ স্বয়ং বলেছেন,

﴿ وَمَا اتَّكُمُ الرُّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهِكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾

আর রসৃল 🌉 তোমাদেরকে যা প্রদান করেন তা গ্রহণ কর, দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর (যা করতে আদেশ করেন তা পালন কর) এবং যে কাজ করতে নিষেধ করেন তার থেকে বিরত থাক। (সূরা হাশর ৭)

কেননা হাঁলাল (সিদ্ধ কাজ) হচ্ছে তা-ই যা আল্লাহ এবং তাঁর রসূল ﷺ
হালাল করেছেন আর হারাম হচ্ছে তা-ই যা আল্লাহ এবং তার রসূল ﷺ
রোরাম
করেছেন। (সুতরাং শরী আতের বিধান প্রদানে আল্লাহ্র পরই রসূলুলাহ ﷺ এর
ভূমিকা) কিন্তু নির্ভরলীলতা প্রশ্নে আল্লাহ্র সঙ্গে অপর কাউকেই সংযুক্ত করা
চলবে না- তাঁর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল ﷺ কেও নয়।

তাই নাবী-রসূল ও মুমিন-মুসলিমের দ্বার্থহীন ঘোষণা হচ্ছে ঃ

وَقَالُوا حَسَبُنَا اللَّهُ.

#### বিয়ারাডুল কুবুর বা কবর বিয়ারভের সঠিক পছডি

"তারা বলেন, আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।" এ কথা বলা হয়নি ঃ

#### حسينا الله ورسوله.

"আমাদের জন্য আল্লাহ এবং (তার সঙ্গে) তার রসূল যথেষ্ট।" কুরআন মাজীদের অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

"হে নারী! আপনার জন্য এবং মুমিনদের মধ্যে যারা আপনার তাবেদারী করে চলে তাদের সকলের জন্য (সর্ব ব্যাপারে) আল্লাহ্ই যথেষ্ট।" সেরা আনফাল ৬৪)

এই আয়াতের এই অর্থই নিশ্চিতভাবে বিশুদ্ধ এবং অখঞ্চনীয়, অন্য অর্থ ভল

এই আয়াতের এই অথই ানাশ্চতভাবে বিষদ্ধ এবং অধন্তনায়, অন্য অথ ভূল ও বিভ্রান্তিকর।

এই কারণেই তাওহীদের শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধা ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ ('আ.) এবং তাওহীদের রপকার মুহাম্মান 🎉 এর পবিত্র যবানে সদা উচ্চারিত কালেমা ছিল-

"আমাদের জন্য (সর্ব বিষয়ে) আল্লাহ্ই যথেষ্ট, সর্বেত্তিম ও সুন্দরতম নির্তরস্থল হচ্ছেন তিনি।"

والله سبحانه وتعالى اعلم واحكم - وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

# Misconception

About Islam